

## সূচীপত্র।

#### প্রথম অধ্যায়।

প্রভূ শ্রীর্ন্দাবনাভিমুথে, শ্রগ্রনীপে গোবিন্দ ঘোষ, অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ স্থাপন, গোবিন্দের হত্ত্যা দেওয়া, গোবিন্দ ও গোপীনাথের কথাবার্তা, গোপী-নাথের পিতৃভক্তি ও অশৌচগ্রহণ, প্রভূ গৌড়নগরে, দবির খাস ও সাকর মল্লিক, সনাতন ও রূপ, প্রভূ শান্তিপুরে, শ্রীশাকের গুণকীর্ত্তন, প্রভূ কালনায়, দীন কৃষ্ণদাসের পদ, রঘুনাথ দাস, প্রভূ কুমারহটে, শ্রীথঞ্জ ভগবান আচার্য্যের স্ত্রীর প্রতি প্রভূর আশীর্কাদ, প্রভূ নীলাচলে।

### দ্বিতীয় অধ্যায়।

বনপথে বৃন্দাবনে, তপুন মিশ্র, প্রভু বারাণশীতে, প্রভু মথুরায়, প্রভু বৃন্দাবনে, কঞ্চনাস গুল্পমাণী, ব্রজের ডাক, শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগের উৎযোগ, প্রভু ও পাঠান, প্রভু ও সনাতন, রূপ প্রয়াগে, বল্লভভট্ট, রূপকে শিক্ষাপ্রদান, সনাতনের কারামোচন, সনাতন প্রভুর লারে, সনাতনের দৈশু, সন্ন্যাসি সভার মায়েরিল, প্রভু ও সরস্বতী, ক্ঞানামের মাহায়্মা, শক্ষরাচার্যোর ভাষ্য মনঃক্রিজ, কানীতে হরিনাম, প্রকাশানন্দের পূর্ব্বরাগ, কাশীতে ভক্তি রোপণ, সরস্বতীর নয়নে বারি, সরস্বতী প্রভুর চরণে, বৈক্ষবধর্ম সকলের উপরে, পাপ ও ভক্তি, মায়াবাদিগণের ধিকার, প্রবোধানন্দ বৃন্দাব্যুন, গোপের প্রামর্শ লাভ, প্রভুর শেষ স্ক্রীদশ বর্ষ।

## তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীরপের শ্লোক, অমৃতাপের কি ফল, সনাতনের প্রাণ্ড্যাগের সঙ্কর, সনাতন ও প্রভু, জগদানন্দের সনাতনকে প্রামর্শ প্রদান, সনাতনের আক্ষে-পোন্তি, হরিদাসের ভঙ্গী, জীব-শিকা অর্জুনমিশ, রামরায়ের মহিমা, সর্কোত্তম

## চতুর্থ অধ্যায়।

রঘুনাথ দাদের বৈরাগা, ভূগবান আচার্য্যের ভ্রুতা।

**५२७--**

#### পঞ্ম অধ্যায়।

বন্ধভভট্টের দৈন্য, হরিদাদের পীড়া, হরিদাদের সমাধি, মহোৎসব হরিদাস, গোপীনাথ চাঙ্গে, কাশীমিশ্র ও রাজা, ভক্ত ও ভগবান, ১৩২—

#### ষষ্ঠ অধ্যায়।

ৈতল কলদ ভঞ্জন, জগদানন্দের গৌরপ্রেম।

**√2** 

### সপ্তম অধ্যায়।

তপন মিশ্র, রবুনাথ ভট্ট, গোস্বামিগণের মহন্ধ, সনাতন ও আকং নাথ ভট্টের ছইটী কীর্ত্তি, প্রাচীন পদ। ১৫৭—

#### অষ্টম অধ্যায়।

রাঘবের ঝালী, শিবানন্দ ও শ্রীকুরুর, নিতাইয়ের হাস্তময় ক্রো শিবানন্দের বাদায়, কর্ণপ্রের শপথ, নর্কুল বন্ধচারী, নৃদিংহ ব্রন্ধচারী, পুরী, পুরীর চরিত্র, শ্রীভগবানের সহিষ্কৃতা।

#### নবম অধ্যায়।

জগ়দানন্দ নদীয়ায়, শচী ও জগদানন্দ, বৈষ্ণৱ ধর্মে খুটনাটি ন আহৈতের তরজা, শ্রীগোরাস কি ভগবান ?, শ্রীগোরাস্থেন ভগবস্থার প্রভুর রাধাভাব, প্রভুর বিহুবলতা, প্রভুর বিরহ্বেদনা, দিবা উন্মাদ, ত হাস্থা, ভব্কি যোগের প্রাধান্ত, প্রভুর প্রালাপ, বিন্মস্থলের শ্লোক, ও দিব্যোমাদ, চটক পর্বত, কুলতাাগের মুখ কি, গাসলীলা, প্রসাদ আং

>>8---

## ভীঅমিয়নিমাই-চরিত।

## প্রথম অধ্যায়।

শ্রিজয়া দশনী দিবদে প্রভু প্রায় শতাবিধি নীলাচলবাদী ভক্তের সহিত্ত শ্রীগোড়াভিম্ব বারা করিলেন। উদ্দেশ্য জননী ও গদা দশন করিয়া শ্রীদানন গমন করিবেন। জননীকে দশন দিবেন ইহা তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন। বিশেষতঃ সার্যাদীদিগের নিয়ম যে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একবার জন্মের মত জন্মভূমি দশন করিতে হয়। যে গোড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর সহিত নীলাচলে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রদারর ভিন্ন সকলেই তাঁহার সহিত চলিয়ছেন। যে দিন প্রভু বাঙ্গালা দেশে প্রীপাদ অর্পণ কুরিলেন, দেই দিবদ হইতে একদিনের জন্মও তিনি একটু আরাম করিতে পারেন নাই। যেখানে উপস্থিত হয়েন দেইখানেই লোকারণা। যখন পথ চলিয়ছেন তথনও সঙ্গে সঙ্গে লোক চলিয়ছে। কেবল প্রীনবন্ধীপ আদিয়া বাচম্পতির বাড়িতে ছই এক দিন গোপনে থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর, প্রভু আদিয়াছেন এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, আর অননি লোকারণার সৃষ্টি হইল।

প্রভূ শ্রীজননীর নিকটে বিদায় লইয়া শ্রীরুলাবন দর্শন করিতে চলিলেন।
সেই সঙ্গে সকলেই চলিলেন্। সকলেই যে প্রকৃত বুলাবন যাইবেন বলিয়া
চলিলেন তাহা নহে, প্রভূ দুলিয়াছেন কাজেই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। প্রভূ
চলিতেছেন তাঁহারা থাকিবেন কেন। শ্রীরুলাবন গমন করিতেছেন সেই
আনন্দে প্রভূ বিদ্যাল । স্থতরাং তাঁহার সঙ্গে বে অসংখ্য লোক চলিয়াছে তাহাতে

হয়, সেইরপ প্রভু শীরুন্দাবনাতিমুখে যতই গমন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী রুদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে কত লোক যে চলিল তাহা ঠিক করা যায় না। সহস্র হইলে পারে, দশ ্রুস্থ ইইলে পারে, লক্ষ হইলেও পারে। গোড়ীয় পাদশা তাঁহার নাদ হইতে দ্বে প্রভুভজগণের।কলরব শুনিয়া বিপদ আশস্কা কা ভাত হরেন। প্রভুর সঙ্গে কত লোক, তাহা এই ঘটনা লাবা ব ক অনুনান করা যাইতে পারে।

সঙ্গে এত লোক, ইহাদিগের আহার কে দিতেছে? অবশু ইহাদিগের পথের সম্বল কিছু নাই। কিন্তু তাহাতে কাহাকেও উপনাস করিতে হই-তেছে না। প্রভু তাহার বহু সহল্র পার্যদ সঙ্গে করিয়া গমন করিতেছেন, এ সংবাদ তাহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। যে গ্রামে প্রভু মধ্যাহ্ন বন, সেই গ্রামন্থ লোকে জানিতে পারিয়াই আতিথ্য সমাধার নিমিত্ত যত্নন ইতেছে। একজন কি তুই জনে এ তার সমাধা করিতে পারেন না। গ্রাম সংলোকে একপ্রিত হইয়া আহিথা তাব লইতেছেন। প্রভু গন্ধার ধার গমন করিতেছেন।

প্রভ্র সঙ্গে অন্তান্ত ভত্তের সহিত, গোবিল ঘোষও গমন রতেছিলেন। পথে এক দিবদ প্রীগোরাস ভিক্ষা (ভোজন) কািনা, মুখভাজির নিমিত হাত বাছাইলেন। গোনিলানো নিকটি ছিলেন, তিনি
গ্রামের ভিতর ছুটলেন, আন একটা হরীতকী আনিয়া গ্রন্থকে তাহার
এক খণ্ড দিয়েন।

পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা করিলেন। আহার অন্তে, আবার হাত পাতিলেন। তথন গোরিল বোষ, তাহার বহির্মাসে যে হর্ন হনী থণ্ড বান্ধা ছিল, তাহা খুলিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন। প্রভু যেন তথনি নিদ্রোথিতের ক্রায় জাগিয়া গোরিলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ক্রলা তুমি যথন আমাকে মুখণ্ডিদ্ধাও তথন অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, অদ্য চাহিবা মাত্র ক্রিরপে দিলে ?" গোবিল ঘোষ বলিলেন, "প্রভু, কল্য যে হরীতকী পাইয়াছিলাম তাহার কিছু রাথিয়াছিলাম, অদ্য তাহাই দিলাম।"

প্রভূ ঈবৎ হান্ত করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার এখনো সঞ্চয় বাসনা সম্পূর্ণরূপ যায় নাই, অতএব তুমি আমার সহিত গ্রমন করিতে গোরিবে না।" ইহা তুনিয়া গোবিন্দের মগ্ল ক্ষমন্ত্র প্রাক্ত বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তুমি ছঃখিত হইও না। তুমি এখানদ থাক। তোমার ঘারা আমি বিস্তর কার্য্য সাধন করিব। আমার ইচ্ছাম তোমার সঞ্চয় বাসনা হইয়াছিল। বস্ততঃ তোমার হৃদয়ে কোন বাসনা নাই। তুমি এখানে থাক; তোমার কর্ত্তব্য কর্ম অচিরাৎ আমি নির্দেশ করিয়া দিব।"

গোবিন্দ হাহাকার করিয়া ভূমিতে লুক্তিত হইতে লাগিলেন।

প্রভাষার অঙ্গে প্রীহন্ত দিয়া বলিলেন, "তুমি শাস্ত হও, আমি আবার তোমার নিকটে আদিব, আর সেই বার তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। তোমার দারা আমি বহু কার্য্য সাধন করিব, এই জন্ত তোমার বিরহ জনিত হঃথ আমি স্ব ইচ্ছায় স্কল্পে লইলাম্। তুমি এখানে থাকো। আমি সম্বর তোমাকে সন্দেশ পাটি ইয়াব্দির।"

গোবিন্দ ঘোষ কাজেই অগ্রন্থীপে রহিন্ন গেলেন। প্রভু আবার আসিবেন, আসিরা আর তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না, এই আশার উপর নির্ভির করিন্না তিনি মনকে সাম্বনা করিবেন, ও গঙ্গাতীরে একথানি কুটীর করিন্না দেখানে দিবানিশি ভজন করিতে লাগিলেন। এথানে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ-বাকুরের কাহিনী সমাপ্ত করিন্না রাখি।

এক দিবদ গোবিন্দ গঙ্গাতীরে শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন, এমন দমর গঙ্গার স্রোতে একথানি কি ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিল। তথন তাঁহার ধ্যান ,ভঙ্গ হইল, রোধ হইল যেন একথানি পোড়া কাঠ। শ্রশানের কাঠ ভাবিয়া ,উহা উঠাইয়া তীরে ফেলিয়া দিয়া, আবার ধ্যানে মর্ম হইলেন।

একটু পরে দেখিলেন যেন, শ্রীগোরাঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলিতেছেন, "গোবিল ! আমি আদিতেছি। তুমি বেথানি পোড়া কাঠ ভাবিতেছ, উহা যত্ন করিয়া কুটারে রাধিয়া দাও।" গোবিলের ধানে ভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ আবার কি ব্যাপার ? অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, স্ক্তরাং কাঠথানি লইয়া কুটারে নাইণা দিলেন।

পর দিবস প্রাতে দেখেন যে, সে গোড়া কাঠ নয়, একথানি কাল পাথর। ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্যান্বিত হইরা স্বপ্লকে সত্য মানিরা লাইরা প্রত্যাহ প্রীগোরাঙ্কের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস বছতর লোক সঙ্গে, স্কৃতবাং প্রভু ও ভক্তগণের সেবার নিমিন্ত, গোকিন্দি অত্যন্ত ব্যস্ত ইইলেন। এত লোকের আহারীয় কিরুপে সংগ্রহ করিবের হানিতেছেন, এমন সময় প্রীগোরাঙ্গের সাগমন শুনিয়া গ্রাম হইতে সকলে বাহার বাহা ছিল, আুনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভুর ভিক্ষা হুইল, ভক্তগণ প্রদাদ পাইলেন, তৎপরে গোবিন্দ্রও প্রসাদ পাইলেন।

তথন শ্রীগোরান্ধ বলিতেছেন, "োবিন্দ, প্রস্তরখানি পাইয়াছ ?" গোবিন্দ কর্মোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" প্রভূ বলিতেছেন, "কল্য ঐ প্রস্তর দিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিব।" কিন্তু প্রভূর এ কথা অপরে কেন্ড্ কিছু বুরিতে পারিলেন না।

পর দিবস একজন ভাম্বর আপনি আসিয়া উপস্থিত। প্রভু তাহাকে প্রীমৃত্তি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সে অতি অল্ল সমরের মধ্যে প্রীমৃত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল। তথন প্রভু গোবিন্দের সেই কুটারে সেই প্রীমৃত্তি নিজ নত্তে স্থাপন করিলেন। শ্রীবিগ্রাহের নাম রাখিলেন "গোপীনাথ," আর এইরূপে অগ্রন্থীপের গোপীনাথ প্রকাশ পাইলেন।

ঠাকুর স্থাপিত ৬ইনে আন্টোলাল বলিলেন, "গোবিন্দ, এই ঠাকুর তোমাকৈ দিলাম। ইহাকে সেবা কর, আর আমার বিরহজনিত ছঃথ পা<u>ইবেশনা। আমি বলিয়াছিলাম এবার আসিয়া আর তোমাকে ত্যাগ</u> করিব না। এই আমি তোমার কাছে র<u>হিলাম।"</u>

গোবিদের মন এগোরাকে, গোপীনাথে নহে। তিনি প্রভুর এই আছা ভ্নিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তথন প্রভু আখাস দিয়া বলিলেন, "গোবিদা! ত্মি এথানে প্রাক্ষা, এই ঠাকুর সেবা কর, ও বিবাহ কর। তোমার দারা শ্রীভগবানের করণার সীমা দেখান হইবে। শ্রীভগবান তোমার দাব। িনি দেখালানে, তিনি কিরপে ভক্তবৎসল। এরপ সৌভাগাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিষ্ট না।" ইহাই বলিনা নিগোনাদ দশবল লইয়া চলিয়া গোলেন, আর গোবিদ্দ ও গোপীনাথ অগ্রহীপে

প্রভুর আছে। ক্রমে গোবিন্দ বিবাহ করিলেন। স্ত্রী পুরুষে গোপীনাথের সেবা করেন, আর গোপীনাথের প্রসাদ পাইয়া জীবন ধারণ করেন।

কিছুকাল পরে গোঝিকের একটা পুত্র ইইল। কিন্তু পুত্রতী রাখিয়া গোবিকের স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন। গোবিন্দের ঘাড়ে এখন হুইটী সেবার বস্তু পড়িল,—গোপীনাথ ও তাঁহার শিশু পুত্র। গোবিন্দ ইহাতে কিরপে বিব্রত হইলেন, তাহা অস্থ্রভব করা যাইতে পারে। কঠে স্পত্তে হুই জনকেই সেবা করিতে লাগিলোন। এইরূপে, ক্রমে পুত্রের বয়ংক্রম পাঁচ বৎসর হইল। গোবিন্দ গোপীনাথকে পাঁচ বৎসরের শিশু ভাবিষ্ণ বাৎসল্য ভাবে সেবা করেন।
তাঁহার মন এখন হুইজনেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে
মাঝে মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল। কখন তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া
ভাবেন, এই "গোপীনাথ," আবার কখনও গোপীনাথকে দেখিয়া ভাবেন,
এই তাঁহার পুত্র। কখন গোপীনাথের দ্ববা পুত্রকে দেন, শুথন পুত্রের
দ্বব্য গোপীনাথকে দেন। কখন গোপীনাথকে হুংখ দিয়া পুত্রের সেবা
করেন, কখন পুত্রকে হুংখ দিয়া গোপীনাথের সেবা করেন।

এই অবস্থায় আছেন, এমন সময় রসিকশেণর শ্রীভগবান গোবিন্দের পুত্রটী লইলেন!

তথন গোণিন্দ মর্মাহত হইয়া গোপীনাথকে ভুলিয়া গোলেন। অনেক কণ স্থাইত গাকিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, প্রোণত্যাগ করিবন। কিন্তু এমন প্রোণত্যাগ নয়, গোপীনাথের ঘরে হত্যা দিয়া উপবাদ করিয়া প্রোণত্যাগ করিবেন।

প্রকৃত মনের ভাব এই যে, তাঁহার গোপীনাথের উপর রাগ হইয়াছে। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, "কি অন্তায়! আমি দিবানিশি ঠাকুরের
সেবা করি, আর ঠাকুর এমনি অক্তক্ত যে সজ্জে আমার পুত্রটী
নইয়া গোলেন।"

গোবিন্দ মনোছঃথে ঠাকুরের আগে পড়িয়া রহিলেন, পার্থ পর্যান্ত পরিবর্তন করিলেন না। কাজেই গোপীনাথের কোন সেবা হইল না, তাঁহাকে সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিতৈ হইল। গোবিন্দ চাবিংকলে, "যেমন আমার বুকে শেল হানিলেন তেমনি খুব হইয়াছে। এখন ঠাকুর উপবাস করিতেছেন, দেখি এখন উইকে কে থাইতে দেয়। আমিও উইকে অপরাধ দিয়া উইার সম্মুথে প্রাণত্যাগ করিব।"

কিন্ত এগাপীনাথ, গোবিলের এই চরিত্রে, রাগ করিলেন না। কারণ গোবিল জীব, ও গোপীনাথ ভগবান। যেমন সন্তানে মাকে ছংথ দিয়া থাকে, দেইরূপ জীব মাজেই শ্রীভগবানের শ্রীক্ষকে প্রহার করিয়া থাকে। মাতা ইহাতে কথন কথন কুদ্ধ হন, কিন্তু ভগৰানের ইহাতে ঠে হয় না, তিনি জীবগণের সমুদায় অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন।

যথন নিশি হইল তথন গোপীনাথ বিনতেছেন, "গোবিন্দ বাৰ্ণ কুধায় মরি, তোমার দয়া নাই। সারা দিন গেল, ভূমি জল বিন্দুটু জামাকে দিলে না ?" গোপীনাথ এইরপে গোবিন্দের সহিত কথা বি লেন। গোপীনাথে ও গোবিন্দে মাঝে মাঝে এইরপ কথাবার্তা চলিত যথন গোপীনাথের কথা শুনিতেন, তথন বিশ্বাস করিতেন যে গোপীন কথা কহিলেন। কিন্তু একটু পরে ভাবিতেন যে, তাঁহার ভ্রম হই থাকিবে।

গোপীনাথের কথায় গোবিন্দ একটু লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "আমা কি আর ক্ষমতা আছে যে তোমার সেবা করিব ? আমি চারি দি অন্ধকার দেখিতেছি, আমা দারা তোমার দেবা হইবে না।" গোবি শোকে এরূপ অভিভূত যে, গোপীনাথ যে তাঁহার সহিত কাতর ভাবে কং বলিলেন, ইহাতেও তিনি কোমল হইলেন না।

গোপীনাথ ইহাতে ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "লোকের যদি একট ছেলে দৈবে মরে, তবে কি তাহার আর একটা ছেলেকে অ'হার ন দিয়া সেই সঙ্গে বধ করে? তোমার এক পুত্র দৈবে মরিয়<sup>ু</sup> তাহা নিমিত্ত ক্ষোভ কর তাহাতে হৃঃথ নাই, আমাকে অন্থারে কেন্ বধ কর ?"

তথন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোষিক। এক্লপ বিপদ যে কেবল তোমার একা হইল, তাহা নহে; লোকের <sup>®</sup>চিরকালই এক্লপ হইয়া থাকে। ছঃখ সম্বরণ কর। তোমার পুত্রের ভালই হইয়াছে।"

গোবিন্দ কিছু ফাঁফরে পড়িলেন, কি উত্তর করিবেন ভাবিন্না পাইতে-ছেন না। শেষে সমস্ত লচ্জা ভন্ন তাগি করিন্না বলিতেছেন, "ঠাকুর, সব বুঞ্জিনাম। আমার পুত্রের উত্তম গতি হইন্নাছে তাহা ঠিক। কিন্তু আমাকে তুমি পুত্রশোক দিলে কেন? মাতৃহীন বালকটাকে হঠাৎ আমার তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিল, তোমাকে একটা অতি গোপনীয় কথা বলি। যাহার ছই পুত্র, দে পিতার পুত্র আমি হইতে পারি না। তুমি ছিলে পিতা, আমি ছিলাম এক পুত্র, দে বেশ ছিল। কিন্তু যথন তোমার আর একটা পুত্র হইল, তখন আমি আর থাকিতে পারি না। আমি যদি যাইতাম তবে তুমি হয়ত তোমার ছই পুত্রই হারাইতে, —আমাকেও পাইতে না, আর তোমার পুত্রকেও পাইতে না। তোমার দে পুত্র যাওয়াতে এখন তুমি আমাকেও পাইবে, তাহাকেও পাইবে। গোবিল ! ছংখ সম্বরণ কর, যেমন তোমার এক পুত্র গিয়াছে, তেমনি আমি তোমার পুত্র রহিয়াছি।"

গোবিন্দ একেবারে নিঞ্তর, আর কথা কাটাকাটী করিতে পারিলেন না। তথন হঠাৎ একটী উত্তর মনে আদিল। গোবিন্দ বলিতেছেন, "তুমি ত আমার সর্বাঙ্গস্থন্দর পূত্র, সকল প্রকার ভাল, তাহা বেশ জানি; কিন্তু তুমি কি পুত্রের সব কার্য্য করিবে? তুমি কি আমার প্রান্ধ করিবে?"

অমনি গোপীনাথ মধুর স্বরে বলিতেছেন, "তথাস্ত! গোবিন্দ, তুমি আমার পিতা। যদিও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য রাজসিক, তবু তুমি পিতা যখন আপন মুখে পুত্রের নিকট শ্রাদ্ধের কথা উল্লেখ করিলে, তথন আমি শাস্ত্র মত তোমার শ্রাদ্ধ করিব, আমি প্রতিশ্রুত ইইলাম।"

তথ্য গোবিন্দ ব্লোদন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "বাপ! আমি অপরাধ করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা • কর। আমার পুত্র মরিয়া গিয়াছে।" ইংই বলিয়া প্রান করিয়া তথনি গোপীনাথের নিমিত্ত রন্ধন করিতে গেলেন।

ইহার কিছু কাল পরেই গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুর অন্তর্ধান করিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি গোপীনাথের দেঁবরা উত্তম বন্দোবন্ত করিলেন, ও আপনার প্রধান শিব্যের হল্তে গোপীনাথকে সমর্পণ করিলেন। ঐ অগ্রন্থীপে ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি দেওয়া হইল।

া গোবিন্দ ঘোষের নিমিত্ত শোক করেন এমন কেহ তাঁহার নিকট ছিলেন না। শিষ্যগণ রোদন করিলেন, আর তাঁহার পুত্র রোদন করিলেন। কথিত আছে যে, পোবিন্দ ঘোষের অস্তর্ধানের সময় স্বয়ং গোপীনাথ, তিনি প্র চকু দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। পিতৃ-বিরোগে রোদন করা কর্ত্বা, গোপীনাথ এ কর্ত্বাকর্মের ক্রাট কেন করিবেন?

গোপীনাথ নূতন দেবাইতকে নিশি যোগে বলিতেছেন, "গোবিল ঘোষ আমার পিতা। আমি এক মাস অশোচগ্রহণ ও হবিষারে করিব।" তুমি আমাকে কল্য মান করাইয়া সময়োচিত বসন পরাইব। তথন সেবাইত এই অলোকিক ব্যাপারে কিছুকাল শুস্তিত থাকি । পরে সাহসী হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সত্য কি তুমি আমার কথা কহিতেছ? যদি সত্য তুমি কথা কহিয়াথাক, তবে তোনাকে ব্যামি কিয়পে কাচাপরাইব? লোকে আমাকে কি বলিবে? ঠাকুর, এ লীলা সম্বরণ করুন্"

তাহাতে গোপীনাথ বনিলেন, "আমি আমার পিতার নিকট প্রতি-প্রুত আছি যে, তাঁহার প্রাদ্ধ করিব। মাসাত্তে আমি শাস্ত্র মত সর্ক্ষ সমক্ষে সমুদার কার্য্য করিব, ও নিজহত্তে পিঙ্গান করিব। ভূমি আমার আজ্ঞান্ত্রমার সমুদার কার্য্য কর, তোমার কেন্দ্র শহা নাই।"

সেবাইত প্রাতে এই কথা সকলের নিকট বলি । সকলে তগ-বানের করণায় গদ গদ হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার স আবার কথা কি? তিনি যাহা বলিয়াছেন ফ্রাহাই কর। ক।

তথন এই কথা সর্ব্ধ দেশে প্রচার হইল। মধুমার্টে ক্রম্বন্ধ একাদশী তিথিতে গৌবিদের শ্রাদ্ধ হইল। বহুতর লোকের সমাাম হইল। তথন কাচা গলায় দিয়া গৌপীনাথকে শ্রাদ্ধস্থানে আনা হুইল।

যথন সভার মশে কাচ গলায় দিয়া গোপীনুগথকে আনা হইল, তথন
সভান্থ সকলে ভাবে নিমগ্ন হইলেন। কেই উচিঃস্বান্ধে রোদন, কেই ধূলায়
গড়াগড়ি, কেহ আনন্দে নৃত্য, কেই ভাবে মুর্ক্তিত ইইলেন। ভগবানের
কার্কণ্যে সকলে উন্নান ইইলেন। কেই গোপীনাথকে ধন্ত করিতে
লাগিলেন, কেই বা ঘোষ-ঠাকুরকে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিলেন। বালক
বৃদ্ধ, পুরুষ নারী সকলেই বলিতে লাগিলেন, যেমন ভক্ত তেমনই
ঠাকুর, থেমন দাস তেমনি প্রভু, যেমন পিতা তেমনি পুত্র।

কথিত আছে যে, দর্জ দমকে গোপীনাথ নিজ হত্তে গোবিন্ন ঘোষের পিও দিয়াছিলেন। জ্রীভগবানের এই অপরূপ লীলা অদ্যাবধি অগ্রদ্বীপে বংসর বংসর হইতেছে। আর এখনও একান্ত ভক্তগণ এই অলৌকিক কার্যা দর্শন করিয়া থাকেন। যদি গোবিন্দ ঘোষের ঔরদ পুত্র বাঁচিয়া ধাকিতেন, তবে বড় না হয় বিংশতি বংসর পিতৃদেবের প্রাদ্ধ করিতেন।

•কিন্তু গোণীনাথ এই চারি শত বংসর গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের প্রাদ্ধ করিলেন।

এইরূপ পিতৃভক্ত পুত্র কেবল গোণীনাথই হইতে পারেন।

শ্রীগোরাক্ষ -বলিয়াছিলেন, "হে গোবিন্দ! তোমা ছারা শ্রীভগবানের ভক্ত-বাংসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইবে। এরপ সোভাগ্য তুমি পরি-ভাগ করিও না।" হায়! একথা কাহাকে বলিব ? শ্রীভগবান শ্রীগোবিন্দ ঘোষের এই চারি শত বংসর শ্রাদ্ধ করিতেছেন! জয়দেব "দেহি পদ পয়ব" পর্যান্ত লিথিয়া লেখনী রাখিলেন। তিনি ভাবিলেন, তিনি কিরপে লিথিবেন বে, ভগবান রাধার পায় ধরিলেন। ভগবান স্বয়ং আদিয়া সেই শ্রোক পূরণ করিলেন। কিন্ত ভগবান গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ করিলেন, আর তাঁহার নিমিন্ত গলায় কাচা পরিলেন। জীবগণ কি নির্কোধ! কি মৃচ্মতি! এরূপ প্রভ্কে ভূলিয়া থাকে।

প্রভু গঙ্গার ধারে ধারে বৃদ্ধাবনে চলিলেন। প্রভুর নিত্য সঙ্গী অসংখ্য লোক। প্রভুকে দর্শন করিতে সহস্রেক লোক আসিতেছে, ইহাতে দিধানিশি তাঁহার চতুংপার্দ্ধে কোলাহল হইতেছে। চতুর্দ্ধিকে কেবল নৃত্যু গীত ও হরি হরি ধ্বনি। কিন্তু প্রভুর ইহাতে রসভঙ্গ নাই, বেহেতু তিনি আপনার মনের আনন্দে বিহবল। সকলের ইচ্ছা প্রভুকে দর্শন করিবে, প্রভুর নিক্টে ঘাইবে, প্রভুর সঙ্গে কথা কহিবে। প্রভুর অপার মহিমা; বদিও লক্ষ লোকে তাঁহার দর্শন ও সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছে, তবু কাহারও মনের বাঞ্ছা অপূর্ণ রহিতেছে না। প্রইর্ন্ধেশ শহা কলরব ও হার্মধ্বনির সহিত মহাপ্রভু গোড় নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেখানে বাঙ্গালার মুসলমান রাজার বাসস্থান। রাজা বহু লোকের কলরব শুনিয়া সহজে ভর পাইলেন। বাহাদের যত বড় সম্পত্তি তাহাদের তত অধিক ভয়। তিনি ভাবিলেন, বৃঝি কোন বিপক্ষ লোক তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। রাজারা ভাবেন যে, তাঁহারা বড় ভারাবান ও তাঁহাদের রাজ্যভোগের নিমিত্ত সকলে তাঁহাদিগকে হিংসা করে। কিন্তু এখানকার কয়টি রাজা পরকালে রাজা হইয়াছেন ও লোকের কলরব শুনিয়া গোড়ের বাজা ভয় পাইলেন। তখন সম্পন্ধ চিত্তে তাঁহার মন্ত্রী কেশব ছত্তিকে ডাকাইলেন। এখানে বলা উচিত্র যে, রাজা হোদেন সা যদিও মুসলমান, কিন্তু তাঁহার রাজকার্য্য সমুদ্য হিন্দুমন্ত্রিগণই নির্কাহ করিতেন। কেশব

ছব্রি বলিলেন যে, ব্যাপার কিছু গুরুতর নহে, একজন সন্যাসী জনক্ষেক
চেলা লইয়া বৃদ্ধাবন যাইতেছেন, তাহাতে এই কলরব হইতেছে। কেশবছব্রির মনের ভাব এই যে, যদি মুসলমান রাজা জানিতে পানু যে, প্রভুর সঙ্গে
লক্ষ লোক, তাহা হইলে হয়ত তিনি প্রভুর উপর বল প্রয়োগ করিবেন।
কেশব ছব্রি যদিচ এইরূপ করিয়া, ব্যাপার কিছু গুরুতর নয় বলিয়া, রাজাকে
সাম্বনা করিলেন, কিন্তু রাজা উহা সম্পূর্ণক্ষ প বিশাস করিলেন না। সেই
নিমিত্ত তিনি দবির থাস ও সাকর মল্লিক উপাবিধারী আর ছই জন হিদু
মন্ত্রীকে ভাকাইলেন।

এই গুই জন দাজিণাতোর কোন রাজবংশীয় আকাণ, দেশ হইতে বিতাভিত হইয়া বাঙ্গালা 'দেশে বাস ক্রিয়াছেন। ইহারা ছই ভাই. বৃদ্ধি ও বিদ্যা বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছেন। মুসলমান রাজার অধীনৈ কাজ করেন, স্কুতরাং হিনুদের পক্ষে যাহা মহা অকর্ত্তব্য কর্ম এরপ কাজ্ও তাঁহাদের অনেক করিতে হয়। মুসলমানেরা যে মন্দির ভগ্ন করিতেছে, গো বধ করিতেছে, দেশ উজাড় করিতেছে, এ সমস্ত কার্য্য ইহ.রা ছই লাভা নিজ হাতে না করন, ইহাতে তাঁহারা সহায়তা করিতেছেন। ইহারা \*বাখন্টিতে ঠিক মুদলমান, কার্য্যেও অনেকটা মুদলমানের মত, অণ্চ অস্তুরে ঘোর হিন্দ: নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পঞ্জিতগণকে পালন করেন। পণ্ডিত সাধু বৈঞ্চবগণে তাঁহাদের বাড়ী অহোবহ পূর্ণ থাকে। বাা কানাই নাটশালা গ্রামে। এই কানাই নাটশালা প্রভু পুরুষ্কে দেখি এইন। যথন গ্যা ২ইতে প্রভু প্রত্যাবর্তন করেন, তথন শ্রীক্লঞ্চ, নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে, আগমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনচ্ছলে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন \*। এই কানাই নাটশালা গ্রামে সমগ্র ক্লফলীলার মূর্তি সংস্থাপিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। দেশ বিদেশ হইতে উহা দর্শন করিতে লোক আদিত। এই সকল কীর্ত্তিও সেই ছুই ভাতার, বাঁহারা উপরে দবির্থাস ও দাকর মল্লিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

<sup>°</sup> প্রত্ন স্থান জাকুক, তবে জিনি আপনার হৃদরে আপনি প্রবেশ করিলেন, ইহার ভাগনা কি গ প্রত্নর হুই ভাগ,—ভক্তভাব ও ভগবৎ ভাগ। আগাং ভক্তের জীবন কি চপ করের উচিত জিনি ভাহাই দেবাইতে অবজীর হুইরাছেন। তাই, ভক্ত যথন উ.জ জালা প্রায় ব্যবদা ভবন উক্ত ভাহার হৃদরে প্রবেশ করেন, প্রভু এই নীবার বাবা ভাহাই দেবাইয়াছিলেন.

দবির খাদ ও সাকর মন্ত্রিক রাজার সন্মূথে উপস্থিত হইলেন। রাজা এই প্রানাগর কথা আবার তাঁহাদের নিকট জ্বিজ্ঞাসা করিলেন। এই তুই ব্রানাপ বাতা বদিও প্রভুকে কথন দর্শন করেন নাই, তবুও তিনি বে শ্রীভগবান তাহা তাঁহাদের নানে এক প্রকার বিশাস হইয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা শত মুখে প্রভুর গুলাহ্বাদ করিলেন। তাঁহারা প্রভুর পরিচের দিয়া বলিলেন বে, বোবহর স্বয়ং শ্রীভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়া সয়্লাসিরূপে জগতে বিচর্ম করিতেহেন। আরও বলিলেন, "মহারাজ, তুমি বাহার কুপায় অধীধর হইনয়াছ, তিনি এখন তোমার দ্বাবে অবিদ্যা উপস্থিত হইয়াছেন।"

প্রভূর অচিন্তা শক্তিবলে মুদলমান রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং অতি নম্র হইয়া বলিলেন, "আমারও ঐয়৾প কিছু বোধ হয়। আমি রাজা, লোকের জীবন মরণের কর্তা। কিন্তু আমি ঘদি কাহাকেও বেতন না দিই, তবে ইচ্ছাপূর্বাক বেহ আমার কথা শুনিবে না। আমার সৈঞ্চাণ যদি ছয় মান বেতন না পায়, তবে অমনি আমাকে বধ করিবার নিমিন্ত ষড়য়য় করিবে। কিন্তু এই সয়ানী দরিদ্র, ইহার কাহাকেও এক পয়সা দিবার সঙ্গতি নাই, তবুও লক্ষ লোক আহার নিজা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আজাবহ হইয়া কিরিতেছে। ঈথরণক্তি বাতীত সামাঞ্চ জীবের এয়প শক্তি সন্থাবিত হয় না।"

রাজা যদিচ এইরূপ ভাল কথা বলিলেন, তবু তুই ভাই ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে আর্থস্ত হই লন না। তাঁহারা ভাবিলেন যে, প্রভুকে এই স্পেচ্ছাচারি-মুসলমান রাজার নিকট পাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাহার পরে তাঁহারা প্রভুকে দর্শন না করিয়া -দূর হইতে তাঁহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। এয়ন তিনি নিকটে আসিয়াছেন ও তাঁহার দর্শন স্থাভ হইয়াছে। এয়ন সোভাগ্য তাঁহারা কেন ছাড়িবেন ? স্থতরাং নিশীথ সময়ে, তাঁহারা মলিন বয় পরিধান করিয়া, অতি গোপনে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, যদিও গভীর রক্তনী হইয়াছে, তবুও কেছ ঘুমান নাই। সকলেই প্রেমের হিয়োলে আনন্দ-কোলাহল করিতেছেন। অনেক করে কোন কোন পার্যদের ও পরে শ্রীনিত্যনন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন। তথন তাঁহাদের কাছে, অতি দীনভাবে, প্রভুর দর্শন ভিক্ষা করিলেন। অবশ্র ইহাদের পরিচয় পাইবা মাত্র ভক্তগণ তাইয় হইলেন। এই ছই ভাই নদীয়া পণ্ডিতগণের প্রতিপালক বলিয়া তাঁহাদিগকে ব্যক্ষণ পণ্ডিত জন্তলোক মাত্রই জানেন।

নিশেষতঃ তাঁহারা প্রভূত ধনবান্ ও ক্ষমতাবান্ বলিয়া আপামর সাধারণের নিকট পরিচিত। স্কুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ এই হুই ভাইকে অতি যতে প্রভুক নিকট লইয়া চলিলেন। প্রভূ কৃষ্ণ-প্রেমরদে নিময়া। শ্রীনিত্যানন্দ চেষ্টা করিয়া তাঁহার আবিষ্ট চিত্ত ভঙ্গ করিয়া, হুই ভাইয়ের আগামনগোচের করিলেন। প্রভূও তাঁহানের প্রতি শুভল্টি করিলেন। তথন হুই ভাই হুই হুতে হুই গুল্ছ তুণ ও মুখে আর এক গুল্ছ তুণ ধারণ করিয়া, গলার বদন দিয়া প্রভূর চরণে পড়িলেন; আর বলিলেন, "প্রভূ, পতিত ও কাঙ্গাল উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভূমি ধরাধানে শুভাগমন করিয়াছ, অতএব আনাদের লার পাত্র ভূমি আর পাইবে না। ভূমি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ। কিন্তু তাহারা নির্দ্ধোধ, অজ্ঞানে পাপ করিয়াছে। আমাদের মত পাপ সমস্তই জনারত, আমাদের হুয়ে অধ্যের তোমার কুপা বিনা আর গতি নাই।"

এ কথা পূন্ধে বারংবার বলিয়াছি যে, যে বাক্তি বলবান্ তাহারই অন্তরে অভিমানের স্কটি হয় এবং যে ব্যক্তি যে বিষয়ে বলবান্ সে তাহা ত্যাগ না করিলে ভক্তি পায় না, কি পাইলেও উহা তাহার হৃদয়ে পরিস্টু হয় না। এই এই ভাই গৌড়দেশের হতাকর্ত্তী বিবাতা প্রয়য়, স্তরাং দীনতাই ইহাদের উষধ। ইহারা দৈতের অবতার হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। ফলকথা, তাহারা কৃষ্ণপ্রেম পাইবার পায়, অথচ নরকে আছেন। তাঁহারা যে প্রম পাইবার পায় বায় পায়, অথচ নরকে আছেন। তাঁহারা যে প্রম পাইবার পায় বায়ার বিষ্ঠার ক্রিমি-হইয়া রহিয়াছেন। স্ক্তরাং তাঁহাদের সেই অন্তর্তাপ তথন জলস্ত অগ্লির হায় তাঁহাদিগকে দয় করিত্রেছ। তাঁহারা প্রভুকে বাহা বলিলেন, প্রক্রতই মনে মনে তাঁহাদের ঐক্লপ বিশ্বাস ছিল—অর্থাৎ তাহারা জগতের মধ্যে স্ক্রাপেক্ষা ত্রাগা।

এই ছই ভাই তথন এক প্রকার বাঙ্গালা দেশের অধিপতি। তাঁহাদের ঐথবার দীমা ছিল না, অর্থাং তাঁহারা, স্বরং বাদশাহ ব্যতীত আর সকলের উপর কর্তা। তাঁহাদের এইরূপ নিজ্পট দীনতা দেখিয়া সকলেই মোহিত ইইলেন। প্রভু দ্যার্ফ চিত্ত হইয়া বলিলেন, "ভোমরা উঠ, দৈন্ত সম্বরণ কর। তোমাদের দৈতে আমার স্বদ্ধ বিদীর্শ হইতেছে। তোমরা আমাকে বারংবার যে দৈত্ব পত্র লিখিয়াছ ভাহা লারা ভোমাদের মন আমি বেশ জানিয়াছি। ভোমাদের কথা তাবিয়া আমি একটা লাক করিয়াছিলাম।" ইহাই বলিয়া প্রভু

# শ্লোকটা বলিলেন। শ্রীমুধের প্লোক এই যথা :— পরবাসনিনী নারী ব্যাগ্রাপি গৃহকর্মস্থ । তদেবাস্থান্যত্যস্ত ন বিসন্ধরসায়নং ॥

প্রভিত্ব শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—"বাহাদের অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইরাছে, তাঁহারা সেইরূপ বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও প্রীক্ষ-রদ আস্বাদন করিয়া থাকে।" লোকে বলে যে, পরিত্র থৈঞ্চব-ধর্মের মধ্যে পরকীয়া রদ কেন ? ইহার অর্থ এই যে, প্রেমান্ধ কুলটার অবস্থা ও ক্ষয়-প্রেমে অভিভূত জীবের অবস্থা একই প্রকার। ক্ষয়-প্রেম যে কি পনার্থ, তাহা পরকীয়া রদ ব্যতীত অন্ত উপমার দারা জীবকে বুঝাইবার যো নাই। নিজে পরিত্র হটলে এ সমুদায় অপরিত্র বোধ হয় না। প্রীরামানন্দ রায় দেবদাসীগণ লইয়া তাঁহার নাটকাভিনয় করিতেন, করিয়া স্বয়ং প্রভূকে দেবাইতেন। কিন্তু বাঁহারা উহা দেখিতেন, অভিনেত্রী বেগ্যা বলিয়া তাঁহাদের রদাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত হইত না। তবে এ সমুদায় বিধি পরিত্র লোকের জন্ম।

সে যাহা হউক, প্রভু বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার প্রিয়, এমন কি এই গৌড় সানিধ্যে আসিবার আমার যে কি প্রয়োজন তাহা কেহ জানে না। সে কেবল তোমানের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, কৃষ্ণ তোমানিগকে অচিবাৎ রূপা করিবেন। অদ্য হইতে তোমারা ছই ভাই স্নাতন ও রূপ নামে খ্যাত হইবে।

যথন প্রভু প্রকাশ হইলেন, তথন তাঁহার কথা জগতে সকলে শুনিলেন,

— কেহ বিখাস করিলেন, কেহ করিলেন না। কিন্তু রূপ সনাতন তাহা বিখাস
করিলেন, করিয়া প্রভুকে দৈল্ল পত্র লিখিলেন অর্থাৎ পত্রে আপনাদিগের
উদ্ধার ভিক্ষা করিলেন। অবস্থা প্রভু উত্তর দিলেন না। রূপ সনাতন
আবার লিখিলেন। প্রভু তবু উত্তর দিলেন না। এখন তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে
লইতে তাঁহাদের নিকট আসিয়াছেন। কেন না, এ ছই ভাই দারা তিনি
লীব উদ্ধার করিবেন।

প্রভ্র ছই চারিটী কথায় ছই ভাই চিরদিনের নিমিন্ত প্রীপ্রভ্র দাস হইলেন।

এঁরপ অচিন্তা শক্তি জীবে সন্তবে না। এই ছই ভাই মহা বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী;

যুদ্ধপ্রিয় ও ক্ষেচ্ছাচারী মুসলমান রাজার ক্ষধীনে দাস্তবৃত্তি ও নানাবিধ কুকর্ম
করিয়া মহা এক্ষর্যাশালী হইরাছেন। উচ্চারা প্রস্তুকে দর্শন ও প্রথাম করিদেন, আর

অমনি তাঁহাদের পুনজন হইল। যে ঐমর্থ্যের নিমিত্ত জীব মাত্রৈ কি না করে, 
যাহার নিমিত্ত তাঁহারা তুই ভাই নানাবিধ কুকর্ম করিয়াছেন, এখন প্রভু-দর্শনে •
দেই সমূর্য় ঐম্বর্য্য মলের স্থায় একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ক্রুনে
ক্রেমে এই তুই ভাই কিরুপ শক্তিসম্পার হইলেন তাহা পরে বলিব। যাইবার
দ্বায় ক্লোকন গ্রমন করিলে মুখ পাইবেন না।" আর নিত্যানন্দ
প্রভুকে গোপনে বলিলেন, "যদিও প্রভু স্বয়ং ভগবান, সকলের কর্ত্রী,
কিন্তু স্মানরা ক্লুব জীব, সামানের ভর ার না। প্রভুকে এ স্বেজ্ছাচারী
রাজার নিকটে গাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাঁহাকে এখান হইতে স্বস্ত্রত্ব

প্রভাবে প্রভূ আগনি বলিলেন, "কলা নিশিবোগে সনাতনের মুখে প্রীক্ষণ আনাকে ভালরপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। প্রীকুলাবনে যদি যাই তবে একা যাইব। কিন্তু আমি যেন বাজী পাতাইয়া লক্ষ শোক সঙ্গে লইয়া চলিতেছি! প্রীকুলাবন অতি গুপ্ত ও প্রিক্র স্থান। সেখানে কলরব শোভা পায় না। যাগারা আমার সঙ্গে চলিতেছিন, আমি ইংনিদের নিবারণ করিতে পারি না। অত্যব আমি এই উদ্যোগে বুলাবনে আনে যাইব না। এখন হইতে প্রত্যাবহন করিয়া নীল চলে যাইব। আর সেখান হইতে বুলাবন ঘাইব।" ইহাই বলিয়া প্রস্কৃত্বিকে অর্থাৎ দেশাভিমুখে কিরিলেন।

ভব হৃতি বলেন, মহাজনের মন খণিও শিরীষ কুন্ধদের ভার কোমল, কিন্ধানি প্রথাজন মত উহা বজের ভার কঠিন হয়। তহিব প্রমাণ এই দেখা। কোখানীলাচল, আর কোখা গৌড়। যে বুলাবনের নামে প্রভু আনদেন মূর্চ্চিত হয়েন, সেই বুলাবনে যাইবার জন্ত, ছই মান ইাটিয়া বন জন্তল অতিক্রম করিয়া, প্রায় আর্দ্ধ পথ আসিয়াছেন। একটা কথা, যাহা তোমার আমার কাছে সামান্ত, প্রভু তাহা ছারা চালিত হইয়া, এ সমূদ্র পরিশ্রম ও কটের কল ত্যাগ করিলেন। প্রভু যে পথে আসিয়াছেন সেই পথে কিরিয়া চলিলেন।

প্রস্থা হ'ন তাগে করিয়া আদিবার সময় গঙ্গার প্রপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উট্ডেরের "নরোভ্রম দাস" বলিয়া কয়েক বার ডাক দিলেন, দিয়া গ্রমন করিতে লাগিলেন।

যদি প্রভূ স্থ্ "নরোন্তম" বদিয়া উক্তি করিতেন, তবে ভক্তগণ ভাবিতে পারিতেন বে, প্রভূ শীর্ককে ডাকিতেছেন, কারণ তাঁহার এক নাম "নরোত্তম"। কিন্তু "নরোত্তম দাস" শুনিয়া কেহ কিছু ঠাছরিতে পারিলেন না।

তাহার বহু বংসর পরে, সেই স্থানে যথন ইনিরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় উদয়

হইলেন, তথনই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সর্বাশক্তিমান প্রাভূ, নরোত্তম দাস
বলিয়া ডাকিয়া, ঠাছাকেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

প্রভ পথে ভক্তগণকে, যাহার যেথানে বাড়ী, সেখানে রাথিয়া আসিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীখণ্ডের পরে অগ্রদ্বীপে আইলেন। দেখান হইতে ননীরার না যাইরা জ্রুতপদে একেবারে শান্তিপুরে চলিলেন। ভাঁহার দঙ্গী ভক্তগণ, প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ, পথ হইতে ইনিবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ শুনিলেন বে, প্রভু শান্তিপুরে যাইতেছেন ও সেখানে শচীমাতার নিমিত্ত কিছ দিন থাকিবেন। প্রভ যে গৌড হুইতেই দেশে প্রত্যাগমন করিবেন, একথা কেহ কেহ কোন এক প্রকারে পূর্বে জানি-তেন। দে বড় রহপ্রের কথা। রন্দাবনে প্রভু হাঁটিয়া ঘাইতেছেন, এই নিমিত্ত পরন শক্তিসম্পান নৃসিংহানন্দ ব্রন্ধারী, প্রভুর গমন স্থলভের নিমিত্ত, মনে মনে একটা জাঙ্গাল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই মানসিক পথের চুই ধারে স্থানি কুস্ম-শোভিত রক্ষ স্মুনায় রোপণ করিলেন, তাহার উপর 🐠 কিল ও ময়র বসাইলেন। এইরূপে মনে মনে প্রভুকে প্রত্যন্থ লইরা ্বীইতেছেন। প্রভূর প্রত্যেক শ্রীপদের নিমে একটী প্রফুল রাখিতেছেন, বন পদে ব্যাথা না লাগে। ত্রশচারী এইরূপে প্রভুকে দঙ্গে সঙ্গে লইয়া 🖥 ইতেছেন। কানাই - নাটশালা প্রয়ন্ত লইয়া গেলেন। কিন্তু আর এই জীঙ্গাল বান্ধিতে পারেন মা। বহুকটেও জাঙ্গু বান্ধিতে না পারিয়া ব্যিলেন থে, প্রভু আর অগ্রবর্ত্তী হইবেন না। তথন তিনি একথা প্রকাশ করিলেন. করিয়া বলিলেন যে, প্রভু এবার রুদাবন ঘাইবেন না। কানাই নাটশালা হইতে ফিরিবেন।

উপরে প্রশ্নচারীর যে রঙ্গ বলিলাম, ইহাকে বলে মানসিক সেবা, ইহা দ্বারা শ্রীকৃঞ্চকে অতিশীল্প লাভ করা যায়, এইরূপ করিয়া শ্রীভগবানের সঙ্গ করাই প্রকৃত ভন্তন।

শতীমাতার নিকট বিদার লইয়া প্রভু রুদাবন গমন করিয়ছেন। পুত্রকে বিদার দিয়া শতী সাধারণের চক্ষে বড় ছঃথে দিন কাটাইতেন। কিন্তু প্রভুর কুপায় তাঁহার অন্তরে কোন হঃথ ছিল না। যেহেডু প্রভু যেই তাঁহার নিকট বিদার লইডেন, অমনি তিনি ক্লম-বিরহে বিহংল হইয়া

দংসারের সব কথা ভূলিয়া যাইতেন। শচীর মনের ভাব বে, তিনি যশোদা। মনের ভাবত বটেই, প্রকৃতও তিনি তাহাই। আর তাঁহার যে পুত্র কৃষ্ণ, তিনি ° মণুরায় গিয়াছেন। যে কোন ভাবেই হউক, ক্লঞ্চ সম্বন্ধ থাকিলেই, তাহা আনন্দ্ময়। বিরহ বড় ছংখের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণবিরহ বড় স্থথের সামগ্রী। স্কুতরাং যদিও শচীর ভাব দেখিয়া লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হুইত, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তিনি আনন্দে বিহ্বল থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে কোন লোক আদিল। শচী ভাবিলেন, ইনি বিদেশী, অবশ্য মথুরার সংবাদ রাথেন। শচী তাহাকে জিজাদা করিলেন, "বাপু, তুমি কি মথুরা হইতে আদিতেচ, আমার ক্ষেত্র সংবাদ বলিতে পার ?" এ কথা শুনিয়া, কেবল ভাহার কেন, যে কেহ ভানিল সকলেরই হানয় বিদীর্ণ হইল। কথন বা শচী, যশোদা যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া রুফকে বাঁধিতে চলিলেন: কথন বা ক্লফ্ড ক্লফ্ড বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এ সমুদায় আর কিছুই নয়, কেবল শ্রীক্লঞ্চ শচীর সহিত এইরূপে থেলা করিতেন। তুমি আমি ঘাহাই ভাবি না কেন, ভাগ্যবতী শচী শ্রীভগবৎ সংসর্গে অতি আনন্দে দিন কটি।ইতেন। ঐ বিফালিগাৰ অৰম্ভাও ঠিক শচীর স্থায়।

শচী গুনিলেন, নিমাই শান্তিপুরে যাইতেছেন, আর সেথানে তাঁহার নিমিত কিছু দিন অপেক্ষা করিবেন। অমনি শচীর আবার ক্ততের কথা মনে পড়িল, আর তিনি "নিমাই" "নিমাই" 'বলিয়া কান্দিন, উঠি-লেন। গঙ্গাদাস, মুরারি এবং অক্সান্থ নদীয়ার ভক্তগণ শচী মাতাকে লইয়া শান্তিপুরে চলিলেন। এ নিকে প্রভু সাঙ্গোপাস সহিত হঠাং প্রীঅহ্নত প্রভুব মন্দিরে উদয় হইলেন। হঠাং প্রভুব উদয় দেখিয়া অহৈত আনন্দে হন্ধার করিতে লাগিলেন। এদিক হইতে শচী দোলায় চড়িয়া শান্তিপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচী দোলা হইতে বাহির হইলে প্রভু অমনি দণ্ডবং হইয়া পড়িলেন।

তাহার পর প্রভৃ উঠিয়া তাঁহাকে শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "তুমি যশোদা, তুমি দেবকী, তুমি জীবের বন্ধু, তুমি ক্লপাময়ী ক্লেহময়ী, আমার এ দেহ তোমার, তুমি এক তিলে আমাকে যে সেবা করিয়াছ, বহু যুগে আমি তাহা শোধ দিতে পারিব না।" প্রাকু জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, স্থাতি করিতেছেন, আবার রোদন

করিতেছেন। শচী হা করিয়া পুত্রমুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী •পূর্বে একবার যাহা বলিয়াছিলেন, আবার সেই কথা বলিলেন। বলিলেন, "নিমাই, তুমি আমাকে প্রণাম কর, তাহাতে আমার ভয় করে।" প্রভু বলিলেন, "মা, আমি রুক্তভক্তির কাঙ্গাল। যদি আমার কিছু রুক্তভক্তি হইয়া থাকে সে কেবল তোমা হইতে, ইহা আমি সভা সভা বলিতেছি।" ं শচী অভারতের গমন করিলেন, আর অমনি রন্ধনের ভার লইলেন। রন্ধন হইল, নিতাই ও গৌর ছই জনে ভোজনে বসিলেন। প্রভু কি কি ভালবাদেন, শচী তাহা জানেন, তাই দেই সমুদায় সামগ্রী সংগ্রহ করা হই-য়াছে। সে সমুদায় সামগ্রীও যে বড় ছম্প্রাপ্য ও মূল্যবান, তাহা নহে। প্রভুর শাকে বড রুচি, ভাই শচী বিংশতি প্রকারের শাক রন্ধন করিয়াছেন। খ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভুকে:বড় ভালবাসেন, আর প্রভু যাহাকে বা যে দ্রব্য ভালবাদেন, তিনিও তাহাকে ও সেই দ্রব্যকে ভক্তি করেন এবং ভালবাদেন। প্রভু শাক ভালবাদেন, তাই ঠাকুর বুন্দাবন দাস আর শাককে শাক বলেন না, শাককে বলেন "শ্রীশাক।" প্রভুদ্ধ ভোজনে বসিলেন, ভক্তগণ তাঁহা-দিগকে যিরিয়া বসিলেন, শচী একটু আড়ালে বসিয়া ভোজন দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভুর আনন্দের দীমা নাই, কাজেই নানাবিধ রহস্ত কথা বলিতে লাগিলেন। সন্মথে নানাবিধ শাক দেখিয়া "শ্রীশাক"গণের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমি শাকের পক্ষপাতী বলিয়া তোমরা আমাকে অস্তরে অস্তরে বিদ্রূপ কর, কিন্তু শাকের কি মহিমা তাহা শ্রবণ কর। धरे ए एट्लिका नाक, होने तन्द्रतका करत्रन, आंत्र भरतात्क क्रकान नान করেন।" এ কথা শুনিয়া সকলে হাস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্ত প্রভু ইহাতে নিরস্ত হইলেন না, গম্ভীর ও নিরপেক্ষ ভাবে অন্তান্ত শ্রীশাকের গুণ বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "বাস্ত শাক ভোজনে রাধারাণীর কুপা হয়।" হায়! যদি বাস্ত শাক ভোজনে রাধা-কুফের কুপা হইত, তবে হবেলা এই শাক খাইতাম। সে যাহা হউক, এইরূপ হাস্তকৌতুকে ভোজন দুমাপ্ত হইল। তথন সকলে সেবার পাত্র লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিলেন।

প্রভুর যদিও সভর যাইতে মন, কিন্তু মাধবেক্সনির্যাণ তিথি সন্মুধে। 
নাধবেক্স, অধৈত প্রভুর গুরু। তাই আচার্য্য তাঁহার বিরহ-মচোংসব
উপলক্ষে সর্কান্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রভু সেই মহোংসবের অন্তরাধে আর করেক দিবস শান্তিপুরে রহিলেন। এই অবকাশে প্রভু

Mark British and

গৌরীদাসের স্থানে শান্তিপুরের ওপারে কাল্নায় গমন করিলেন। তথন শীতকাল প্রায় গিয়াছে, ভক্তগণ সকলে রবির তাপে কণ্ট পাইতেছেন।, প্রভ তথন কালনায় এই অদ্ভূত কথা বলিয়াছিলেন, "বড় গ্রীম হইতেছে, একবার নাম-কীর্ত্তন কর, শরীর জুড়াইয়া যাউক +" তাই এই গীতের স্ষষ্টি হইল, "হরি বল জুড়াক হিয়া রে।" বড় গ্রীম হইতেছে, হরিনাম কর শরীর শীতল হইবে, এই কথা বলিবার অধিকারী একমাত্র কেবল আমার প্রভা গৌরীনাদের ওথানে মহামহোৎদব হইল। গৌরীনাদ নিতাই গৌরের চরণে পডিয়া বর মাগিলেন যে, তাঁহারা ছই জনে তাঁহার বাড়ীতে থাকুন। যেহেতু তাঁহারা না থাকিলে তিনি প্রাণে মরিবেন। প্রভু বলিলেন, তথাস্ত। তাই ছই ভাই ঠাকুরঘরে রহিলেন। পাছে প্রভুপলায়ন করেন, এই ভয়ে গৌরীদাস ঠাকুরঘরে শিকল দিয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে, গৌর-নিতাই ছই ভাই বাহিরে দাঁড়াইয়া। তথন তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া দেখেন যে, যে জীবন্ত ঠাকুর ঘরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তথন গৌরীদাস বলিলেন, "ও হইল না, গাঁহারা ঘরে আছেন, তাঁহারা যাউন, তোমরা আইস।" ইহাই বলিয়া বাহিরের সেই জীবস্ত ঠাকুরদয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ইহাতে বাহিরের ছুই ভাই ঘরে আসিয়া বিগ্রহ হুইলেন, আর পুর্বের বাঁহারা বিগ্রহ-রূপে ছিলেন, তাঁহারা জীবন্ত হইয়া বাহিরে চলিলেন। এইরূপ বার বার হইতে লাগিল, কাজেই নিরুপায় হইয়া গৌরীদাস যা পাইলেন গাহাই রাখিলেন, ভালই পাইলেন। জনশ্তিতে যেরপ ু কাহিনী শুনা যায়, তজপ বলিলাম। কিন্তু পদকলতকতে এই সম্বন্ধে দীন রঞ্চাস বা গ্রামানন বচিত এই তিনটা পদ আছে :---

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,

নিত্যানন্দ বলৈ হরি হরি।

কান্দি গৌরীদাস বোলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,

কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥

আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,

এই নিবেদন তুরা পায়।

ইদি ছড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,

রহিব সে নিরধিয়া কার॥

তোমরা যে ছটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঞি. তবে সভার হয়ে পরিত্রাণ। পুন নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি, . তবে জানি পতিত-পাবন॥ প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমত আশ, প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ। তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি, সত্য মোর এই বাক্য রাখ॥ এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস. ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে। পুন সেই ছুই ভাই. প্রবোধ করয়ে তায়. তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে॥ कटर नीन क्रथनाम. চৈত্ত চরণে আ**শ**. তুই ভাই রহিল তথায়। ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা হুই জনে, ভকত-বৎসল তেঞি গায়॥

(२)

আকুল দেখিয়া তারে,
ত্মানরা থাকিলাম তৌর ঠাঞি।

নিশ্চয় জানিহ তুমি,
তামার এ ঘরে আমি,
রহিলাম এই ছই ভাই॥

এতেক প্রবোধ দিয়া,
ছই মুর্ত্তি মুর্ত্তি লৈয়া,
আইলা পণ্ডিত বিদ্যমান॥

চারি জনে দাড়াইল,
ভাবে অঞ্চ বহয়ে বয়ান॥

পুন প্রভু কহে তারে,
সেই ছই রাথ নিজ ঘরে।

তোমার প্রতীতি লাগি,
তার ঠাঞি খাব মাগি,
সত্য সত্য জানিহ অস্করে॥

চারিজনে ভোজন করিলা।

পুষ্প মাল্য বন্ধ দিয়া, তাগুলাদি সমৰ্পিয়া,

मर्क अटम हमान टारिगा॥ .

নানা মতে পরতীত, করাইয়া ফিরাইল চিত,

দোঁছারে রাখিয়া নিজ ঘরে।

পণ্ডিতের প্রেম লাগি, হুই ভাই খায় মাগি,

দোহে গেলা নীলাচল পুরে॥

পণ্ডিত করয়ে সেবা, যথন যে ইচ্ছা ্যবা,

সেই মত করয়ে বিলাস।

হেন প্রভু গৌরীদাস, তাঁর পদ করি আশ.

কহে দীনহীন ক্লফাদাস।।

(0)

শীবুন্দাবন নাম,

রুত্র চিস্তামণি ধাম,

তাহে কৃষ্ণ বলরাম পাশ।

স্থবলচন্দ্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস ৈ

অম্বিকা নগরে যার বাস।।

নিতাই চৈত্য যার, সেবা কৈলা অস্থীকার,

চারি মুর্ত্তে ভোজন **ক**রিনা ।

পুরুবে স্থাল যেন, বশ কৈল রাম কান্ত.

পরতেক এখন রহিলা॥

আর কিছু নাহি জানে, নিতাই চৈত্ত বিনে,

কে কহিবে প্রেমের বড়াই।

শাক্ষাতে রাথিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে,

নিতাই চৈতন্ত হুই ভাই॥

প্রেমে লক্ষ্যক যার. পুলকিত হুছস্কার,

ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণে হাস।

তাঁর পাদপন্ম রেণ, ভূষণ করিয়া তমু,

करक नीनशीन कृष्णताम ।

প্রত্ন শান্তিপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাধ্বেক্সপুরীর মহোৎসব পর্যান্ত রহিলেন।

• এই মহোৎসবের রন্ধনের ভার সম্পায় শচীদেবীর উপর পড়িল। এই মহোৎসবের সঙ্গে প্রভ্র নলীয়া-বিহার ফুরাইল। প্রভু জননীর নিকট বিলায়
লইলেন। শচী বুঝিলেন, এই শেষ দেখা, অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষে এই শেষ দেখা।
ব্যহত্ শচী ইচ্ছা করিলেই দিব্যচক্ষে প্রভুকে সর্বানা আপন ঘরে দেখিতে
পাইতেন।

এই সময়ে রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে আসিয়া প্রভর শীচরণে পড়িলেন। সপ্রগানের অধিপতি হিরণা ও গোর্গন্ধন চুই ভাই কায়ন্ত, ইহারা বারো লক্ষ কাহনের অধিকারী। সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ। প্রভু সন্ন্যাস করিয়া যথন শান্তিপুরে আইদেন, তথন রঘুনাথ বালক; প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। এণ দিন প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, এবং সংসারে বাস অসহ হইয়া পড়িল। প্রভু সেখান হইতে নীলাচল গমন করিলে, রঘুনাথ বারংবার সেখানে পলাইয়া যাইতে চেষ্ঠা করেন আর ধরা পড়েন। এবার প্রভু শান্তিপুরে আদিলে রঘুনাথ পিতার নিকট অনেক মিনতি পূর্ব্বক আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। প্রভু তাঁহাকে অনেক রূপা করিয়া উপদেশ দিলেন। বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও, স্থির হইয়া অন্তর নিষ্ঠা কর। সংসারের কাজ সমুদার করিও, কিন্তু উহাতে অনাবিষ্ট থাকিও, আর লোক দেখাইয়া কপট বৈরাগ্য করিও না। অনায়াদে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিও, কিন্তু উহাতে মুগ্ধ হইও না। লোক একে-বারে সাধু হয় না; 'ডুমি এইরূপ ব্যবহার কর, উপযুক্ত সময়ে এরিক তোমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবেন।" ইহাই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে গতে বিদায় করিয়া দিলেন। ছে গৃহী পাঠক মহাশয়গণ! প্রভুর এই শিক্ষাগুলি পালন করিতে চেষ্টা করুন।

প্রভূ দেখান হইতে কুমারহট্টে আসিঁলৈ। শ্রীবাস তথন তাঁহার কুমারহট্ট আলয়ে বাস করিতেছিলেন। শ্রীবাস, শিবানন্দ সেন, ও বাস্থদেব দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভৃত্ব সহিত নিজ্ঞামে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভূ অবশ্র শ্রীবাসের বাড়ী ভিক্ষা করিলেন। প্রভূ তাঁহাকে জিঞ্জাসা করিলেন যে, তিনি কিরুপে সংসার সমাধা করেন, যেহেতু তাঁহার পরিবার বৃহৎ ও তিনি কিছুই করেন না। শ্রীবাস ইহাতে হাতে ভিন ভালি দিয়া বলিলেন, "এই আমার সক্ষর।" শ্রীবাস এই সক্ষেত হারা ইহাই বলিলেন যে, "এক দিম,

ছই দিন, তিন দিন পর্যান্ত উপবাদ করিব, ইহাতে যদি ক্ষণ আন ন। ক্ষেন, তবে গদার প্রবেশ করিব।" প্রাক্ত ইহাতে হ্রুছার করিয়া বলিনেন, "ভোষার প্রীক্তগবানে এত বিশ্বাস শু আক্ষা আমারও বর প্রবণ কর। আমি তোমাকে বর দিতেছি বে, যদি শল্পী ব্যাং কথনও উপবাদ করেন, তর্ ভূমি কথনও অন্ত্রকষ্ঠ পাইবে না।"

শ্রীকুন্দাবনদাস শ্রীবাসের দৌহিত্র। তিনি তাঁহার প্রস্থে এই কাহিনী বলিয়া জৌরব করিয়া বলিতেছেন, "তাই, সেই বরে আমার দাদার ঘরে অর কঠ নাই।" প্রভু সেখান হইতে তাঁহার মাসী ও তাঁহার মাসীপতি চল্র-শেপরের বাড়ী গমন করিলেন। প্রভু তাঁহাদের ঘরের ছেলে, তাই অভান্তরে গমন করিলেন, এমন সময় একটি অবঞ্চনবতী যুবতী স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে প্রথাম করিলেন। প্রভু আশার্কাদ করিলেন, "তুমি পুত্রবতী হও।" একথা শুনিয়া সেই যুবতী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রভু ইহাতে একটু অপ্রতিত হইয়া বলিলেন, "কেন, কি হইল ?" তথন শুনিশেন সেই যুবতী শ্রীথক্ক ভগবান আহাচাগ্যের স্ত্রী।

শ্রীভগবান আচার্য "প্রভূকে না দেখিলে মরেন।" এই নিমিত্ত বিবাহ
করিয়া, স্ত্রীকে শ্রীবাসের বাড়ী ফেলিয়া নীলাচলে প্রভূর নিকট বাস
করেন। তাহার পরে ভগবানের স্ত্রী চল্লংশথরের আশ্রয় গ্রহণ করেন।
প্রভূ এই সমূদ্র কথা শুনিয়া ঈসং হাস্ত্র করিলেন। পরে বিশিলান,
"আমার আশিব্যাদ বার্থ হইবার নয়। তুমি সভাই পুত্রবতী হুইবে।"
ইহার পর প্রভূ নীলাচলে প্রমন করিয়া ভগবানকে যথোচিত তিরস্কার
করিলেন। বলিলেন, "তুমি গৃহে গমন কর। তোমার পুত্র স্প্রান হইলে
তথন তুমি আমার নিকট আগমন করিও।" এই আজ্রায় শ্রীভগবান
করেশে প্রভ্যাগমন করিলেন। পরে তাঁহার হুইটা মহাতেজস্বী পুত্র হুইল।

প্রভূ নীলাচলাভিম্থে ক্রত চীলিলেন, পানিহাটী রাঘবের বাড়ীতে ছই এক দিবদ রহিলেন। দেখান হইতে বরাহনগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের নিকট শ্রীভাগবত শুনিয়া অনেক নৃত্য করিলেন। পরে ক্রতগতিতে নীলাচলে আগমন করিলেন। ধ্বনি হইল প্রভূ আসিতেছেন, আর শ্রীক্ষেরে লোকে প্রভূকে দর্শন করিতে ধাবিত হইলেন। গদাধরও আইক্লেন। গদাধর প্রভূব শ্রীমুখ দর্শন করিয়া, আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ধাহার শ্রীমুখ দেখিয়া কেছ আনন্দে মূ্চ্ছিত হরমা পড়িলেন।

মূর্চ্ছিত হরেন তিনিও ধয় । তাই শ্রীগোরাঙ্গের আরে এক নাম "গদাধরের •প্রাণনাথ"।

ভক্তগণ আসিরাছেন। প্রভু ও ভক্ত সকলে বসিলেন। প্রভু আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "শ্রীকুলাবনে যাইতে একটুও আরাম পাই নাই। দিবানিশি লোকের কলরব। লক্ষ্ণ লক্ষ্য লোক সঙ্গে চলিল। কানাই নাটশালা গ্রামে সনাতন আমাকে উপদেশ দিলেন যে, এত লোক লইরা কুলাবনে যাওরার স্থুখ পাইবেন না। আমি বুঝিলাম, শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের মুখে আমাকে উপদেশ করিলেন। কারণ, এত লোক লইরা কুলাবনে গেলে লোকে ভাবিবে যে, আমি বাজীকর সাজিয়া, হৈ হৈ করিয়া, বুলাবনে গমন করিতেছি। সে অতি নিভ্ত পবিত্র স্থান, সেখানে একক যাইব, না হয় একজন সঙ্গে থাকিবে। আমি কাজেই সেখান হইতে নিবৃত্ত হইলাম। আমি তথন বুঝিলাম যে, আমি গদাধরের নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাই আমার যাওয়া হইল না। গদাধরকে তুঃখ দিয়া গমন করিলাম, আর তাহার কল এই হইল যে, আমার ফিরিয়া আসিতে হইল।"

ইহাতে গদাধর কতার্থ হইয়া গলায় বসন দিয়া চরণে পড়িলেন; পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমার বৃন্দাবনে যাওয়া কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত। ফুন্দাবন আর কোথা? যেথানে তুমি সেথানেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে যাইবে তাহাতে বাধা কি? সম্মুথে চারি মাস বর্ষা আসিতেহে, ইহার অস্তে আপনি ক্রিকে গমন করিবেন।" সকলে ইহাতে বলিলেন, পণ্ডিতের যে মত ইহাই ক্রিবাদিসমত। তথন প্রভু গদাধরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই দ্বস প্রভু গদাধরের স্থানে সেবা করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রচার কার্যোর জন্ম গৌড়ে রহিলেন। প্রভু গৌড়ীয় ভক্তাণকে বলিয়া আসিয়াছেন, আমার সঙ্গে এই দেথা হইল, উাহারা এবার যেন
ার নীলাচলে গমন না করেন। স্কুতরাং এবার রথ-যাত্রার সময় প্রভু কেবল
ালাচল-ভক্তগণকে লইয়া এই শুভ কার্য্য সম্পাদন ক্রিলেন

#### ৰিতীয় অধ্যায়।

\_\_\_\_

আমার বল্রে, কত দূর বুন্দাবন।
আমার দিবেন কি কুক দর্মন।
প্রেক উক্তি প্রাক্তি

গোর-উক্তি—**প্রাচীন গীত**।

প্রভু যথন শান্তিপুর শচী মাতার নিকট বিদায় হয়েন, তথন বুন্দাবন যাইবার অন্তমতি ভিক্ষা মাগিলেন। বলিলেন, "মা, বার বার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বুলাবনে যাইতে পারিলাম না। তুমি সচ্চন্দ মনে আমাকে অনুমতি দাও।" শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, "দিলাম": ইহা বলিয়া জগতের মধ্যে সর্বাপেকা কাঙ্গালিনীর স্থায় পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। প্রভু সে দশনে, মশ্বাহত হইয়া আপনার বদন হেট করিলেন, করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভাহার পরে প্রভু শাস্ত হইয়া, একথা ওকথা বলিয়া জননীর নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন। প্রভু গমন করিলেন, কিন্তু শহীর মনে একটী কথা বারংবার উদয় হইতে লাগিল। "নিমাই কান্দিল কেন ?" "যাইবার সময় নিমাই কান্দিল কেন" শচী আপনাআপনি এই কথা প্রয়ে ভাবিতে লাগিলেন। পরে শীঅহৈত প্রভুকে, ক্রমে মুরারিকে, ইিনকে, এইরপে জনে জনে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে জাগিলেন "নিমাই ঘাইবার বেলা এক্লপ কান্দিল কেন্ ?" তাঁহারা ইহাই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন त्य. काम्मिवात त्कान विरमय উष्मण हिन ना। ठीकृत जननी-वर्मन छोडे বিদায় কালে কালিয়া ছিলেন। শচী প্রবোধ মানিলেন না। তিনি উত্তরে दिनातन, जारा नय तजायता निमारेत्यत कि तूस ? निमारेत्यत मत्स विनात्यत বেলা যথন আমার চক্ষে চক্ষে মিলন হইল, তথন সে আমাকে অন্তরে অন্তরে একটা কথা বলিরাছিল। তাহার অর্থ যে, "মা, এই জ্বনের মত দেখা, चांत्र त्नशं हरेत्व ना। जा ना हरेत्न, यादेवांत्र त्वना कान्तित्व त्कन ?" भठी. "বাইবার বেলা কেন কান্দিল" বলিতে বলিতে নবদ্বীপে গমন করিলেন, टमथात्म गाँरेग्रा ९ উंशाँर विलाख विलाख विन कांग्रीहें लागितन । अमितक প্রক্ত নীলাচলে কি করিতে লাগিলেন, প্রবণ কর।

প্রভাগ মুখে এক কথা; আর মনেও সেই ভাব যে, করে রুলাবন যাইব ?
কাঁহা রুলাবন, কাঁহা নিধুবন, কাঁহা রুলাবন
দর্শন হইবে ? করে আমি রাসস্থলীতে গড়াগড়ি দিব ? করে মমুনার
মান করিব ? প্রভার এইরূপ আক্ষেপ-উক্তিতে ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইরা
যাইতে লাগিল।

প্রভ্র ছলছল আঁখি, মান বদন। সরপকে নিকটে ডাকিতেছেন; সরপ আইলেন, অননি প্রভূ তাঁহার হাত ছ'থানি ধরিলেন, ধরিয়া অতি কাতরে বলিতেছেন, "সরূপ, আমাকে ধুন্দাবনে যাওয়ার সাহায় কর, তোমায় মিনতি করি।" সরূপ আখাস বাক্য বলিতে লাগিলেন। রামরায় আইলেন, তাঁহাকেও নিকটে লইয়া বসিলেন। তাঁহার নিকটেও ঐকণা, যথা—"আমার ভাগ্যে কি বুন্দাবন দর্শন হবে?" রামরায়ও আখাস বাক্য বলিলেন। প্রভূকে যে কেহ দর্শন করিতে যাইতেছেন, প্রভূ তাঁহাকে কাতরভাবে জিল্পানা করিতেছেন, "তুমি সত্য করিয়া বল, আমার কি শ্রীর্ন্দাবনে যাওয়া হইবে?" এইরূপে প্রভূ বিবানিশি কাটাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন যে, প্রভূ বুন্দাবন না দেখিলে প্রাণে মরিবেন। "বুন্দাবন, বুন্দাবন," করিয়া প্রভূ রোদন করেন, আর সেই সঙ্গে ভক্তগণও রোদন করেন। গ্রীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভূর অবতার, কিরূপে বুন্দাবন যাইতে হয়, প্রভূ তাহাই শিক্ষা দিলেন।

তথন সকলে যুক্তি করিয়া প্রভুকে বুলাবন পাঠাইবার উন্যোগ করিছে লাগিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্যা, এক জন ব্রাহ্মণ ভৃত্য সঙ্গে করিয়া, তীর্থ পর্যাটন আশরে, নীলাচল আগুগনন করিয়াছেন। দ্বত্যের সহিত তাঁহাকে প্রভুর সঙ্গে দেওয়া হইল। প্রভু বনপথে যাইবেন এই স্থির হইল। দিন স্থির হইল, প্রভু আবার বিজয়া দশমী দিনে অতি প্রভুষে বুলাবন চলিলেন। লোক সংঘটন ভয়ে প্রভুর গমনবার্তা ছই চারি জন মর্ম্মি-ভক্ত ব্যতীত আর কেই জানিতে পারিলেন না। প্রভু কটক ডাহিনে রাধিয়া নিবীড় বনপথে, ঝারিপও দিয়া চলিলেন।

প্রভ্র সঙ্গী হুইজনের সহিত এই সাব্যস্ত হুইরাছে যে, তাঁহারা বড় একটা কথা বলিবেন না। প্রভু আপন মনে যাইবেন। তাই প্রভু আপনার মনে চলিরাছেন। অত্যে বলভদ্র পথ দেখাইয়া চলিতেছেন, প্রভু বিহলে অবস্থার, পশ্চাং পশ্চাং আবিষ্ট চিত্তে চলিতে চলিতে গমন করিভেছেন। মধ্যাক্ত সময় হুইলে সঙ্গিগণ প্রভুকে ব্যিতে ইন্সিত করিলেন, প্রভু পুর্ত্তিকার ফ্লান্ন সেবানে বসিলেন। প্রভু আবিষ্ট চিত্তে স্থান করিলেন, ভোজন করিলেন, বিশ্রাম করিলেন; আবার আবিষ্ট চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রজনী আসিল, আশ্রর স্থান নাই। জমনি বনে রহিয়া গেলেন।
শীত উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বনে কাঠের অভাব নাই। অগ্রি সমূথে রাপিয়া সকলে নিশিযাপন করিলেন।

যে ঝারিখণ্ডে এখনও বয়াপশু ভয়ে দিবাভাগে বিচরণ করা যায় না, उथन मिथानकांत्र कि व्यवहा हिन, मान करून। প্রভু যে পথে চলিলেন, শে পথে কেহ কথন যান নাই, কাহারও ঘাইতে সাহস হয় না। প্রভু निवीफ़ बत्न প্রবেশ করিলেন, ১০।৫ দিনের প্রথের মধ্যে লোকালয় নাই। ষ্পরশ্র ব্যাঘ, হস্তী, গণ্ডার তাঁহাদিগকে ঘিরিল। বলভদ্রের ভর হইল. কিন্তু প্রভুর হিংস্ক জন্তুগণের প্রতি কক্ষণ্ড নাই। জন্তুগণ আদিল, আর প্রভুকে দর্শন করিয়া, হয় দিরিয়া গেল, না হয় মোহিত হইয়া দাঁডাইয়া থাকিল। প্রভ স্ধান করিতেছেন, এমন সময় হস্তিযুগ জলপান করিতে আসিল। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহাদের হিংসার্ত্তি অন্তর্গুত হইল। প্রভু গমন করিতেছেন, পথে ব্যাঘ্ শয়ন করিয়া রহিয়াছে। প্রভুর চরণ তাহার গাত্র স্পর্শ করিল। সে কুতার্থ হইয়া, অতি নম্মভাবে পথ ছাড়িয়া দিল। কথন কথন বা বাাম্ব আরুষ্ট হইয়া প্রভূর দঙ্গে দঙ্গে চলিল। আবার মৃগ প্রভৃতি अञ्जल আরুষ্ঠ হইয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। এইরূপ ব্যাদ্র ও 🚁 দেখা সাকাৎ হইতেছে, এমন কি এক সঙ্গে চলিয়াছে। অতি হিংস্ৰ জন্তুগণের মনৈও কোমল ভাব আছে। দেখ না, ব্যাগ্র পর্যান্তও আপন শাবককে শইয়া পালন করিতেছে, শাবকগণের নিমিত্ত প্রাণ দিতেছে। বহু কুকুরের হিংস্র ভাব দেখ, আর পালিত কুকুরের প্রভূ-ভক্তি দেখ। অবশ্র বন্ত কুকুরের হৃদয়ে এই কোমল ভাবের অকুর ছিল, আর উহা, মনুষ্য সহবাদে জনমে পালিত হইয়া সদ্ওণ বিশিষ্ট হইয়াছে। যদি ভারী বভা ছর, আর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এক স্থানে ব্যাঘ্র হরিণ প্রভৃতি সমবেত হয়, ভবে কেহ কাহার হিংদা করে না। সাধারণ বিপদে তাহাদের হিংস্রভাব দুরী-ভত হয়। সেইরূপ প্রভুর দর্শনে তাহাদের হিংমভাব বিলুপ্ত হইয়া কোমল ভাব উদ্দীপ্ত হইদাছে। কাজেই ব্যাহ্র ও মৃগ্ মৃথ ও কাওঁ কি করিতে লাগিল। এই মনোহর দুরা দর্শন করিয়া প্রভুর সন্দিগণ অবাক হইলেন এবং প্রভূত্ত करें कर यह स्थित संवित्त संवित्ता ।

প্রভূ গীত ধরিলেন, আর সমস্ত জগত স্থলীতল হইল। পক্ষী সকল আরু নেন্দ্র পদেই সঙ্গে সঙ্গে ধরনি করিয়া উঠিল। প্রভূ উঠিচেংসরে রুফনাম করিলেন, আর যেন সমস্ত জগৎ এই নামে প্রতিধ্বনিত হইল। বৃক্ষ লতা কুসুমিজ হইল, পূপ্প হইতে মধু ঝরিতে লাগিল। প্রভূ আপনি এক দিন সহস্ত অবস্থায় বলভদ্রকে বলিলেন, "রুফ কুপাময়, এই বনপথে আমাকে আনিয়াবড় স্থথ দিলেন।" প্রত্যাহ বহা-ভোজন, সর্বাদা জনশৃহাতা, পক্ষীর কোলাহল, ময়রের নৃত্যা, পশুগণের স্বাভাবিক জীবন, এই সম্পায় প্রভূকে মোহিত করিল।

প্রভূ কথন কথন বনত্যাগ করিবা গ্রাম পাইতেছেন। কিন্তু লোক-সমাঞ্জ জি অসভ্য। তাহারাও তাহাদের সঙ্গী ব্যান্ত ভল্লুকের স্থায় হিংস্ত। কিন্তু তবু প্রভূকে দর্শন করিয়া তাহারা পরিশেষে ভক্তিতে উন্মন্ত হইতেছে। এইরপে প্রভূ বারাণশীতে মণিকরিবার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে অনেকে স্নান করিতেছেন। হঠাৎ সকলে দেখিলেন যে, একটা অতি দীর্ঘকায়, পরম স্বন্ধর, পরম মধুর ও পরম রিম্বন্তার, প্রেমে টলিতে টলিতে আসিতেছেন। তিনি ব্যান যুবক, তাহার বর্ণ কাঁচা সোণার স্থায়, তাহার বাছ আজারুল্ছিত, তাহার চক্ষু কমলদলের স্থায় করুণা-মকরন্দ পূর্ণ, তাহার বাছ আজারুল্ছিত, ইউত্তেও স্থকর। সকলে দেখিলেন যে, তিনি মন্তক অবনত্ত করিয়া, বিহলে অবস্থায়, রক্ষ-নাম জপিতে জপিতে, তাহাদের মধ্যে উনিত হইলেন। সেই পরম শুভ্রশন সকলোর চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। এই সমুনায় লোকের নয়ন অন্ত দিকে আর গেল না, প্রভূর শ্রীমুধে আরুই হইয়া রহিল। কেহ বা আরুই হইয়া হরিধননি করিতে লাগিলেন। সকলে ভাবিতে লাগিলেন যে, ইনি যিনি হউন, আমাদের জাতীয় মন্তুয়া নহেন।

এই সম্বায় লোকের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ইতিপূর্বে প্রভূকে দেখিয়াছেন। প্রভূর দোসর জগতে নাই, স্পতরাং যিনি একবার উাহাকে দেখিয়াছেন, তিনি আর ভূলিতে পারেন নাই। এই লোকটাও কাজেই দর্শনমাত্রই প্রভূকে চিনিলেন, তথন তিনি ক্রতগমনে অগ্রবর্তী হইয়া প্রভূর চরণে পড়িলেন; বলিলেন, "আমি তপন মিশ্র।"

পাঠকের শ্বন থাকিতে পারে যে, প্রভু রখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে

প্রভ্রেক প্রভিগবান জানিয়া, তাঁহার শরণাগত হন। আর প্রভু তাঁহাকে হারাগনী গমন করিতে আদেশ করেন; বলিয়াছিলেন যে, "তুমি তথার গমন" করে, ভোমার গহিত আমার সেথানে দেখা হইবে।" সেই ভবিয়াদ্বানী এখন সম্পূর্ণ হইতেছে। তপন মিশ্র প্রভুকে সমাদর করিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তথন কাশীতে চক্রশেখর নামক বৈদ্যা ছিলেন। ইনি প্রীনব্দীপে প্রভুকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিও আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

কানী ও নদীয়া ভারতবর্ধে ছই প্রধান স্থান। নদীয়া ভারের স্থান, কানী বেদের স্থান। নদীয়ার তন্ত্র-চর্চা, আর কানীতে জ্ঞান-চর্চা বহুল পরিমাণে ধ্য়। নদীয়া গৃহি-পণ্ডিতের, এবং কানী সন্মাসি-পণ্ডিতের স্থান। এই সন্নামিগণের সর্কাপ্রধান প্রকাশানক সরস্বতী। পাণ্ডিতা ও আধাাস্মচর্চায় ইনি ভারতবর্ধে অভিতীয়। যদি চ স্থায়শান্ত্রে সার্কভৌম ভটোচার্য্য বড়, কিন্তু সক্ষতী আবার বেদে সার্ক্ষভৌম অপেকা বড়। প্রেম ও ভত্তিসম্মের তুই প্রধান কণ্টক—নিয়ারিকগণ ও মায়াবাদী সন্নামিগণ। নিরায়িকের শিরোমণি সার্ক্ষভৌম প্রভুর অনুগত কইয়াছেন। এখন মায়াবাদিগণের সর্ক্ষপ্রধান প্রকাশানক বাকী আছেন। এখন বেই মায়াবাদিগণের সর্ক্ষপ্রধান যে প্রকাশানক, তাঁহার, নিকট প্রভু আপনি আসিয়া উপস্থিত।

প্রভ্ব অবতারের কথা প্রকাশানক পূর্বেই শুনিয়াছেন; শুনিয়া প্রথমে কেবল হাস্ত করিয়ছিলেন। তাহার পরে শুনিলেন যে, প্রবলপ্রভাগের সার্ক্ষমেন ভারিলেন এই নব অবতারটীকে ধরণে করিতে হইবে। ইহাই ভারিয় একটা তৈর্বিক ছারা প্রভুকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। \* পত্র খানিতে গৌজভের লেশমাত্র নাই, বরং বিস্তর অবজ্ঞাস্চক বাক্য ছিল। যে পত্র খানিতে একটা প্রোক লেখা ছিল, তাহার অর্থ এই যে, মূচ লোকই কাশী ছাড়িয়া নীলাচলে বাস করে। প্রভু এই পত্র পাইয়া তাহার উত্তরে একটা প্রোক পাঠাইলেন। প্রভুব পত্র শিষ্ঠাচার-পরিপ্রণ। এই পত্র পাইয়া প্রকাশানক প্রভুকে কেবল গালি দিয়া আর

<sup>°</sup> প্রার্থ প্রকাশান+কে কইয়া যে নীলা কবেন, ভাষো বিস্তার করিয়া আমি সভস্ত প্রক্রে বিশিষাহি: সেই কারণে এখানে নাকেণে কেবল মূল ঘটনামান্ত লিখিব।

একটী শ্লোক লিখিলেন। ভাহার অর্থ এই যে, "যে ব্যক্তি উত্তম আহার করে, সে কিরুপে ইক্লিয় নিবারণ করে?" প্রাভূ এই শ্লোকেব কোন উত্তর দিলেন না।

অত এব প্রভু ও সরস্বতীতে বেশ জানা শুনা আছে। প্রভু কাণিতে আইলে সে কথা প্রকাশ পাইল। সূর্যোর উদয় হইলে কি লোকের জানিতে বাকী থাকে ? সকলে বলিতে লাগিল যে, এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী আদিয়া-ছেন, থাহাকে দেখিলে স্বয়ং শ্রীক্লম্ভ বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে o কথা প্রকাশানন্দের সভায় উঠিল। একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস করিতেন। তিনি সন্ন্যাসিগণের সহিত সর্ব্বদা গোষ্ঠা করিতেন। তিনি প্রভূকে দর্শন মাত্র তাঁহাকে চিন্ত সমর্পণ করিয়া, ক্রতগমনে এই গুভসংবাদ কাশীর সর্ব্যপ্রান যে প্রকাশানন্দ, তাঁহাতে বলিতে চলিলেন। তাঁহার निकछ याहेशा विलालन (य. এक महाशुक्रय जानिशास्त्रन। छाँहात लक्ष्म দেখিলে জানা যায় যে, তিনি মহুষ্য নন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভূকে জানেন ও ঘুণা করেন। মহারাষ্ট্রীয়ের নিকট তাঁছার গুণবর্ণনা শুনিয়া মাৎদর্য্যে জ্বিয়া গেলেন, ব্লিলেন, "জানি জানি, তাহার নাম চৈতগু। তাহাকে সন্ন্যাসী কে বলে গ সে ঘোর ঐক্রজালিক। শুনিয়াছি তাহাকে যে দেখে দেই শ্রীক্লঞ্চ বলে। আরও শুনিরাছি যে, প্রবল প্রতাপায়িত পণ্ডিত সার্বভৌম, তিনিও নাকি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছেন। কিন্তু তাহার ভাবকালি এই  $^{f l}$ কাশীতে বিকাইবে না। তুমি সাবধান হও, সেথানে যাইও না। এ সমুদায় লোকের সঙ্গ করিলে ছই কুল নষ্ট হয়।"

মহারাষ্ট্রীয় প্রভুকে দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়া তাঁহাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। তিনি এই কথায় ভুলিবার নয়। প্রভুর কাছে আদিয়া সম্দায় কথা বলিলেন। বলিলেন, "প্রভু, এই গর্কাপূর্ণ সন্ন্যাসী বলে কি যে, তোমার ভাষকালি এই কাশীনগরে বিক্তিবে না।"

প্রভু ঈবং হান্ত করিয়া বলিলেন, "ভারি বোঝা লইয়া আদিয়াছি,

দিনা বিকায় অল্ল ম্ল্যে ছাড়িয়া দিব, নত্বা একেবারে বিলাইয়া দিব।"

মহারাষ্ট্রীয়। প্রভু, আর এক তামাসা শুমুন। সে আপনাকে বেশ জানে;
দেখিলাম, আপনার উপর ভারি রাগ। এমন কি, আপনার নামটা পর্যাস্ত
করিলে সভ্ল হয় না। সে তিন বার আপনার নাম করিল, তিন বারই বলে,
'ঠৈতন্ত'; 'ক্লফ্ল-চৈত্ত্ত' একবারও বলিল না।"

প্রভূ হাসিয়। বলিলেন, "দে রাণের নিমিত্ত লয়। যাহারা কেবল 'আমি ঈশ্ব' 'আমি ঈশ্ব' ইহাই ধ্যান করে, তাহাদের মূথে সহজেক্ষানম আইদে না।" দে যাহা হউক, প্রভূ পর দিন রুমাবনের দিকে ছুউলেম। তপন, মহারাষ্ট্রীয় ও চক্রশেধর সঙ্গে বাইতে চাহিলেন, প্রভূ কাহাকেও লইলেন না।

প্রয়াগে আসিয়া প্রভু প্রথমে যমুনা দর্শন করিলেন। এবার সত্য यमूना, रमवातकात छात्र नम्र । প্রভু জাঙ্গবীকে यमूना বোধ कतिया পূর্বের ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এবার আর সে ভ্রম নয়। সতা সতাই য়য়ুনা প্রভুর সয়য়ুয়ে,— एय यमुना औरत कृष्ण विष्ठत्रभ कतिव्राष्ट्रक, शाभीशभ क्रर्रणत्र महिल किनि कतिग्राष्ट्रन । প্রভূ ছুটিলেন, সম্মুখে पমুনা ; প্রভূ पমুনা দর্শনে অমনি ঝাঁপ দিলেন। বলভদ্র মঙ্গে দৌড়িয়া আমিয়াছেন। দেখিলেন, প্রভু ঝাঁপ দিলেন। শাতকাল, তিনি সেই দঙ্গে বাঁপ দিলেন না। কিন্তু প্রভু বাঁপ দিয়াছেন, আর উঠিবেন কেন ? বলভত্ৰ ভয় পাইয়া পশ্চাৎ ঝব্দ দিয়া প্ৰভুকে উঠাই-শেন। প্রভু প্রয়াগে তিন দিন রহিলেন, কিছু ব্যুনা দর্শনে একেবারে প্রভূর অঙ্গ প্রেমে এলাইয়া, পড়িল। প্রশ্নাগে কলরব উঠিল। লক্ষ্ লোক দেখিতে আসিতেছে, আর প্রেমে পাগল হইয়া প্রভুর নিকট থাকিয়া যাইতেছে। , প্রভু যে তিন দিন প্রায়াগে রহিলেন, দে তিন দিন কেবল ছরিধ্বনি বাতীত আর কিছ ওনা যায় নাই। সেথাম হইতে এভ দ্রুতপদে চলিলেন। ভিক্ষার নিমিত যেখানে রহিতেছেন, সেখানেই প্রভার চ**া**ংকে অসংখ্য লোক হরি বলিয়া মৃত্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভু দক্ষিণ দেশে যেরপে লীলা করিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। অধিকন্ত, থখা চরিতামুত্রে---

> ্পথে বাঁহা বাঁহা, হয় যম্না দর্শন। তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে আচেতন ॥

প্রভূ আনদে ষমুনায় ঝাঁপ দিয়াছেন; আর যদিও শীতকাল, তবু একবার ঝাঁপ দিলে আর উঠেন না। স্থতরাং প্রত্যেক বারে তাঁহাকে উঠাইতে হইতেছে। জনে প্রভূ দতাই মধুরায় আদিরা উপস্থিত হইলেন।

প্রভূষ এক ক্ষোভ তিনি সুন্দাবন দর্শন করেন নাই। এই ক্ষোত জলস্ত অকারন্ধপে ক্রম দথ্য করিতেছিল, তাই জনা জনার গলা ধরিয়া রোদন করিয়াছেম, "মামি কবে বুন্দাবমে যাবো, কবে বুন্দাবনের ধূলায় ভূষিত হুইব,

কবে কে আমাকে বৃন্দাবলৈ গইয়া যাইবে।" প্রভু বৃন্দাবন নাম শুনিলে •শিহরিরা উঠিতেন, রুলাবন চিন্তা করিলে বিহ্নল হইতেন। শ্রীনবদ্বীপে যে দিবস প্রথমে ভক্তি ইইতে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করেন, সে দিবস ইছাই বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন, "কাঁহা বুলাবন, কাঁহা বেছলাবন, কাঁহা আমার ভাণ্ডীরবন, কাঁহা আমার মধ্বন, কাঁহা ব্যুনা-পুলিন, কাঁহা গোবর্দ্ধন, বাঁহা श्रीमाम समाम. कॅश नन्म रामाना, कॅश-" श्रीताधाकृत्यक नाम आंत्र मृत्य व्यानिल ना, व्यमनि र्घात मुर्क्शन्न फ्रिनिन्ना পिछ्नाছिल्न । स्म इन्न दरमदात कथा। এই इन्न वरमन्न, "कटव वुन्मावन गाइव" मिर्वानिम এই युक्ति कतियाएइनः। একবার চারি মাস বুন্দাবনের পথে ত্রমণ করিয়াছেন। আৰু সতাই সেই वुन्नानत्न गार्टे एक । এथन निकार जानिशास्त्र । महत्र एक वर्ष कर्षेक কেহ নাই। জগদানন্দ, গদাধর, নিতাই, সরূপ, প্রভৃতি আপদ বালাই সঙ্গে থাকিলে তাঁছাকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইবার চেটা করিতেন। কিছু এবার প্রভু একা, আপুন মনে যাইতেছেন, স্নতরাং বহিজু গতের সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র সংশ্রষ নাই। কেবল বিহ্বল হইয়া নাচিত্তে নাচিতে চলিয়াছেন। বে রন্ধাবনের নাম প্রবণে প্রভু শিহরিয়া উঠিতেন উহা এখন সম্মধে।

প্রভু শুনিলেন মথুবায় আসিয়াছেন, অমনি দণ্ডবৎ ইইয় পড়িলেন।
উঠিয়া ও হলার করিলা বিশ্রামঘাটে রুম্পপ্রদান করিলেন। অবগাহনাস্তে
নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর ছলারে দিক্ সকল কম্পিত ইইতে লাগিল।
অমনি লোক সংঘট্ট ইইন্ডে আরম্ভ করিলা। লোক কৌতৃক দেখিতে
আগমন করিতেছে, আরু প্রভুর দর্শনে প্রেমে উন্নত্ত ইইয়া কোলাহল
করিতেছে। এইরূপ মথুরায় আসিবামাত্র মহা কোলাহল ইইয়া উঠিল।
খাহারা বিজ্ঞ উাহারা একেবারে আবাক ইইলেন। উহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, খাহার দর্শনমাত্রে লোকে প্রেমে উন্নত্ত হয়, দে ত সামান্ত জীব
নয়। এ বস্তুটী কে 

তবে কি আমাদের কুক্ক আবার আসিলেন 

কাহা এ বস্তুটী কে 

তবে কি আমাদের কুক্ক আবার আসিলেন 

কাহার
মনে এরূপও উনয় ইইল যে, ভক্তিতে নৃত্য, এরূপ ভজন কেবল মাধবেক্তপুরীর গণ বাতীত আর কেই জানেন না। অন্ত সকলে হয়ি হয়ি বলিয়া
কালাহল করিতেছে, কিন্তু উহার মধ্যে এক জন নৃত্য করিতেছেন।
প্রভুপর্বিপ নৃত্য করিতে দেখিয়া তাহাকে ধরিলেন, ধরিয়া ছই জনে হাক
ধরাধির করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ছই প্রহর পেল।

মধ্যাক সময় উপস্থিত দেখিয়া এই লোকটী প্রভুকে ধরিয়া আপন গতে লইয়া আদিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ, নাম-ক্ষেক্ষাস। তাঁহার গতে আদিয়া। প্রভূ বাহজান পাইলেন। তথন প্রেমে গদগদ হইয়া প্রভূ জিজাসা করি-লেন. "ত্মি এই ভক্তি কোথা পাইলে?" তাঁহার উত্তরে বৃশ্বিলেন যে, এই ব্রান্ধ্য শ্রীমাধ্বেন্দ্রপুরীর শিষ্য। প্রভু এই কথা শুনিবামাত্র অতি ভক্তি-ভাবে তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে সেই ভাল মাত্রষ ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া প্রভুর হাত ধরিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি মাধবেক্রের শিষা, অতএব তাঁহার পূজা। তথন ক্লফণাস বুঝিলেন ও পরে শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্রের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ আছে। কুষ্ণদাস জাতিতে সনোড়িয়া ব্রারূণ। সন্যাসিগণ এরপে ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করেন না। কিন্ত মাধ-বেক্সপুরী তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন শুনিয়া, প্রভু তাঁহাকে রন্ধন করিতে অমুমতি করিলেন। ইহাতে রুঞ্চাস অতিশয় কুঞ্জিত হইয়া বলি-লেন যে, তিনি দনোড়িয়া, প্রভু যদি তাঁহার অন্ন গ্রহণ করেন. তবে गांदक जांशांदक निमा कतिरव। প्रजू এ कथा छनिरानन नाः; वनिरानन, বর্মপথ ভিন্ন ভিন্ন, ইহার নিমিত্ত এক মীমাংসা আছে। মহাজন যে প্র অবশ্বন করিয়াছেন তাহাই ধর্ম। পুরী গোসাঞি তোমার অর গ্রহণ ক্রিয়াছেন, অতএব সেই আমার ধর্ম।"

প্রভু ক্ষণাদকে সঙ্গে করিয়া শীর্লাবন দর্শনে চলিলেন। প্রভুর বৃদ্ধাবনদর্শন বর্ণনা করে জিলাতে কাহারও সাধ্য নাই। কৈবল "শীর্লাবন" এই
নাম শ্রণণে প্রভুর বে রদের উদয় হয় তাহাতে জগত ভাসিয়া য়য়, সেই
প্রভু সাপনি সেই শীর্লাবনের মাঝথানে। দ্রদেশে থাকিয়া প্রভু শীর্লাবনের একমাত্র রল পাইলে তাহা লইয়া এক মাস আনন্দে য়াপন করিতেন,
এখন প্রভু বৃদ্ধাবন ভূমিতে। শীর্ল্যবন স্বরণমাত্র প্রভুকে আনন্দে উয়ত্ত করিত; এখন প্রভাক রক্ষ, প্রভোক লতা, প্রভোক পাতা প্রভুর চিতকে
আনন্দ বিভেছে। প্রভু যমুনার নামে মৃদ্ধিত ইইতেন, অন্য উহা সমুধে।
প্রভু যমুনার জল পান করিতেছেন। কিন্তু পান করিয়া ভূপ্তি ইইতেছে
না। দাকণ শীতকাল, কিন্তু যমুনার অবতরণ করিয়া আর উঠিতেছেন না।
প্রভু বৃক্ষ দেখিয়া উহাকে আলিক্ষন করিজেছেন। আলিক্ষন করিয়া অতি
প্রিপ্রক্ষ আশিক্ষনে যে মুখ তাহাই অফুভব করিজেছেন; মুভরাং সে
বৃক্ষ ছাড়িতেছেন না। কিন্তু প্রভু এইরপ লক্ষ লক্ষ্ম বিশ্বের মাধে। প্রভুর ছঃপ এই বে, তাঁহার মোটে ছই চক্ষু ও ছই কর্ণ, একটা দেহ ও একটা হিন্ন পতা লইয়া বাথিত হইয়া উহাকে বুকে করিয়া রোদন করিতেছেন। যে নিষ্ঠুর সেই পত্রকে ছিন্ন করিয়াছে তাহাকে নিন্দা করিতেছেন, আর সেই পত্রকে সাম্বনা করিবার জন্ম বারংবার চুম্বন করিতেছেন। প্রভুর অন্তরে এক একবার আনন্দের বান আসিতেছে, আর অননি মৃত্রিত হইয়া পড়িতেছেন। প্রভুর এইরূপ মৃত্রি ঘন ঘন হইতেছে। কখন কখন প্রভুর এরূপ ঘোর মৃত্রি ইইলেছে মে, সঙ্গিগ ভীত হইয়া তাহার সন্তর্পণ করিতেছেন। প্রভু চলিয়াছেন নাচিয়া নাচিয়া। ব্রহ্মসংহিতার উক্ত হইয়াছে, বৃন্দাবনের সহজ কথা সঞ্জীত ও সহজ চলন নৃত্র। শীর্ন্দাবনের অবিষ্ঠানী দেবতা শীর্ন্দাবেশী যেন তখন জানিতে পারিলেন যে, বছ দিন পরে তাহার নাথ আসিয়াছেন। নতুবা সমন্ত বৃন্দাবন প্রফুলিত হইল কেন পূল্লা বৃক্ষ সজীব কেন প্ অকালে কেন বসন্তের উদয় হইল প্ যথ পদ:—

বুন্দাবনে উপনীত, তরুলতা কুস্কুমিত,—ইত্যাদি।

প্রভ্র মন্তকে পূপা-রৃষ্টি চইতেছে; বহিরদ্ধ লোকে দেখিতেছে যেন বার্তে সঞ্চালিত হইয়া পুরাতন কুস্থম শাখা হইতে আপনা আপনি মৃত্তিকাতলে পড়িতেছে। কিন্ত তাহা নয়, প্রভুর মন্তকে বাদী ফুল পুতাহা কি হইতেছে, তাহার মধ্যে একটাও পুরাতন নয়। প্রভুর মন্তকে বাদী ফুল পুতাহা কি হইতে পারে পুরুর মন্তকে আবার কুস্থমমধু বর্ষিত হইতেছে, আর কোথা হইতে লাক লক মধুকর আদিয়া প্রভুকে থিরিয়া গুল্ গুল্ করিতেছে। কথা কি, তিনি সকলের, আর সকলে তাহার। আ'জ না কা'ল না, চিরদিনের নিমিন্ত। তিনি সকলের প্রাণ, আর সকলে তাহার প্রণা। এমত স্থলে যেরূপ প্রেমের তরক্ষ সন্তব তাহাই বুলাবনে হইতে লাগিল। জড়ও জীব বহুবল্ভকে পাইয়া আনন্দে উন্তর হইল।

বৃক্ষলতার যথন এরপ দশা, তথন প্রাণিনারের যে কিরপ তাহা অহতের করা যায়। মৃগপাল আইল, প্রভুকে ছাড়িয়া ঘাইবে না। ময়ুর ময়ুরী প্রভুর অথ্য অথ্য নৃত্য করিয়া চলিল। শুক সারী উড়িয়া প্রভুর হতেও মন্তকে বদিতে লাগিল, উড়িবে না তাহাদের ভন্ন নাই। ভূক্ষপাল, উছিবে না তাহাদের ভন্ন নাই। ভূক্ষপাল, উছিকে পিরিয়া তাহাদের ভাষার তাহার শুণ গান করিতে লাগিল। প্রভু, মৃগের গলা ধরিয়া ভাষাদের মৃথ চুখন করিতে লাগিলেন। আর অন্ননিমৃগের নয়নে আনুক্ষারার স্থি ইইল। প্রভু শুক সারীর সহিত অন্নাপ

করিতে লাগিলেন। মার অত্যে নৃত্য করিতেছে,—এমন সময় সমূথে দেখেন বছতর গাভী রহিয়াছে।

অমনি যেন সাক্ষাৎ ধবলী, খ্রামলী, অমলী ও বিমলী প্রস্তৃতি সেখানে আবিভূতা হইলেন। প্রভূ ছন্ধার করিলেন, গো-পালও উচ্চপুচ্ছ করিয়া প্রভূর দিকে ছুটিয়া আইল। প্রভূ বহুবল্লভ, সমস্ত গো-পাল প্রভূকে ঘেরিয়া নানা উপারে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মূর্থ গো-বন্ধক এ সম্পারের কোন তথা ভালে না। তাহারা গরু ফিরাইতে গেল, কির গো-পাল প্রভূকে ছাড়িয়া ঘাইবে না। প্রভূ চলিয়াছেন, সঙ্গে গো-পাল চলিল। প্রভূ গো-পালের প্রতি চিরপরিচিতের স্থায় স্নেহনৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রভূ গো-পালের প্রতি চিরপরিচিতের স্থায় চাহিতে লাগিল। প্রভূর আনন্দধারা পড়িতেছে, গো-পাল গুলিরও সেইরূপ।

প্রভূ এ বৃণ্ডল হইতে ও বৃক্ষতলে, এ বন হইতে ও বনে চলিয়াছেন।
প্রভূ কেবল নৃত্য করিতেছেন, অবসর নাই ক্লান্তিও নাই। আনন্দে
সর্কাশরীর তরঙ্গায়মান হইতেছে। কথন রাধা-ভাব, কথন ক্লম্ব-ভাব।
মনানন্দে বলিতেছেন, "ক্লম্ব-বোল।" বৃদ্ধাবনে "হরি"বোল নাই। হরি বড়
দূরের সামগ্রী। বৃদ্ধাবনের বুলি "ক্লম্ব-বোল।" প্রভূ ক্লম্ব-বোল বলিয়া আনন্দ-ধ্বনি ক্লিভেছেন, আর যেন উহাতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জড়দেহের প্রাণ—শোণিত, শ্রীকুন্ধাবনের প্রাণ—আনন্দ্রা শ্রীকুন্ধাবনের দিনি
নাগর, তাঁহার নাম ভনিলে আনন্দে অঙ্গ পুলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য নাম
শ্রামস্থানর, কানাইয়ালাল, ক্ল্যু, নটবর, কাছু। তিনি কি ক্রেন, না নিধুবন, ভাগ্ডীর্ব্বন, মধুনন, তালবন, বেহুলাবন প্রভৃতিতে বিচরণ করেন।
তিনি যম্ন্য-পুলিনে নিজ্ঞ মনে বসিয়া বেগুগান করেন। বৃন্ধাবনের সম্পত্তি
—যম্না-প্রলিন, ধীর সমীর, গোচারুণ, গোকুল, মালতীর মালা, ময়ুরপুচ্ছ।
হে গাঠক মহাশয়, এই শ্রীকুন্ধাবন তোমাতে ক্রি হউক, আমি বৃন্ধাবন
বর্ণনা করিতে পারিলাম না। এই শ্রীকুন্ধাবনে স্বয়ং বৃন্ধাবন-নাথ বিচরণ
করিতেছেন। আর অধিক বলিবার ক্ষমতা নাই।

চণ্ডীদাস 'পিরীভি' এই তিনটি আথরের পূজা করিয়াছেন। কারণ এই প্রেম শ্রীভগবানের সর্কাপ্রধান সম্পত্তি। আর তিনিই এই ধনের একমাত্র পূর্ব অপিকারী! এবং অধিকারী হইতে সমর্থ ও উপযুক্ত। সেই তিনি আজ প্রেমে অভিত্ত ও বিদয়, তাঁহার হৃদয় প্রেমে জর জর। এই প্রেমননে ধনী ৰলিয়া তিনি পরমানন্দময়, এই প্রেম আষাদনের নিমিত্ত তাঁহার এই বৃহৎ ক্ষ্টি তিনি চিরদিন প্রেমে মজিয়া আছেন। আছো, এই বে শ্রীভগবান, তিনি করেন ? কেমন করিয়া তিনি তাঁহার চিরদিনের দিবানিশি যাপন করেন তাঁহার কি বিরক্তি হয় না ? এমন কি অবস্থা হয় না, যথন তাঁহার সম কাটান ছয়হ ব্যাপার হয় ?

ইহার উত্তর প্রবণ করুন। প্রেম আনন্দের প্রশ্রবণ। তাহার প্রমাণ এই যে, প্রেমের যে অল ছায়া জগতে দেখা যায়, উহা হইতে অজ্ঞ পীয়ৰ ধারা বহিয়া থাকে। স্কুতরাং যাহা প্রেমের ছায়ামাত্র, তাহা হইতে যথন এত আনন্দ, তথন তাঁহার দেই অথও পূর্ণ ও বিমল প্রেম-প্রস্রবণ হইতে কি আনন্দ না উৎপত্তি হয় ? এই জগতে প্রেম নাই, প্রেমের ছায়া আছে। সেই ছায়ার কি কি আছে দেখুন। জননী, শিশুসন্তান লইয়া দিবানিশি যাপন করিতেছেন। দেখিবে যে তাঁহার বিরক্তি নাই, তিনি কেবল সেই শিশু সন্তানটী লইয়া অনস্ত জীবন কাটাইতে প্রস্তুত। যথন কোন কার্য্য নাই, তথন শিশুটী কোলে করিয়া তাহার মুখ দেখিতেছেন, আর তাহাতেই স্থথে তাঁহার কাল কাটিয়া যাইতেছে। স্ত্রী, পৃথিবীর সমুদয় ত্যাগ করিয়া, পতিকে লইয়া জগতের এক কোণে থাকিবেন, তাঁহার আর কোন অভাব বোধ থাকিবে না। বিবাহ হইবে এই কথা শুনিয়া বর কল্পা আনন্দে ডগমগ। গর্ভ হইয়াছে জানিয়া গর্ভধারিণী আহলাদে আত্মহারা হুইয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হুইল আর প্রেমের একটা বস্ত পাইরাজনক জননী আনিনে উন্মত্ত হইলেন। প্রেমের অনস্ত মুথ; এক এক মুখে এক এক অনির্ব্বচনীর আনন্দের উৎপত্তি ইয়। এই প্রেমের সহায় প্রব্ রাগ, অভিদার, বাদকদজ্জা, বিপ্রলন্ধা, উৎকণ্ঠা, মান, মিলন, বিরহ। 🐠 সমুদয় প্রেমের চিরসঙ্গী, ইহারা প্রেমের পুষ্টিসাধন করে, আর এ সমুদয় একটি আনন্দের অকুল দাগর। এই প্রেমধনে শ্রীভগবান সম্পূর্ণরূপে অধিকাণী। যাহার যত প্রেমের বস্তু তাহার তত্তী স্থথের প্রস্তরণ, তাহার তত তুল স্তরাং শ্রীভগবান আনন্দময়।

এই যে প্রভূ আনকে মগ্ন হইয়া বীর্কাবন প্রমণ করিতেছেন, ইহার মধ্যেও উহার প্রিয় যে জীবগণ তাহাদিগকে বিশ্বত হয়েন নাই। সুস্থাবার রাজার অত্যাচারে র্কাবন ছারেখারে গিয়াছে, ভত্তলোকের বাদ উঠিলছে, র্কাবন জঙ্গলময় হইয়াছে। যে যাসে প্রভূ সন্ন্যাস করেন, তাহার কিছু পুত্রে ভূগার্ভ ও লোকনাথকে শীর্কাবনে পাঠাইয়াছেন। উদ্দেশ্য যে, উদ্বেশ্ব বুকাবন পুনকছার করিবেন। তাঁহারা আসিয়া শুনিলেন যে, প্রাভূ সর্নাস
করিয়া দক্ষিণে গিয়াছেন। প্রভুকে ওয়াস করিতে তাঁহারা সেই দক্ষিণ
লেশে গমন করিলেন। এইরপে তাঁহারা প্রভুকে সমস্তু দক্ষিণ দেশ
ভ্যাস করিয়া বেড়াইতেছেন। এই অবকাশে প্রভু বুকাবনে গমন করিয়াছেন, স্তত্রাং তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর দেখা হইল না। প্রভু লোকনাথ ও
ভুগভকে যে ভার দিয়াছিলেন, আপনি তাহাই করিতে লাগিলেন, অথাৎ
বন্দাবন উদ্ধার।

প্রভূ বন্দ্রণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে গমন করিলেন। আর সমনি একটা অপ্রপুরালক আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বালকটা পঞ্চাব দেশস্থ লাহোর নগরের এক ব্রাহ্মণকুমার। বয়ংক্রম যথন ৭ বংসর, তথন কোন এক রজনীতে সে শ্রন করিয়া আছে, এমন সময় দেখিল যে, একটা প্রম স্থন্দর গৌরবর্ণ ঘরক ভাহার প্রতি প্রেমচক্ষে চাহিয়া রোদন করিতে করিতে ভাহাকে আইবান করিতে লাগিলেন। বালক জিন্তাসা করিল, তুমি কে? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার নাম গৌরাঙ্গ, এবং তাঁহার সহিত তাহার অর্থাৎ বালকের বৃন্দাধনে দেখা হুটবে। এই কথা শুনিয়া বালক গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দিয়া উঠিল। তাহার পিতা মাতা তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। বালক প্রৌরাপ্তের নাম করিতে করিতে দিখিদিগ জ্ঞানশক্ত হইয়া ছটিল। স্কুতরাং প্রবের কাহিনী যে কল্লিত নহে, ইহা সপ্রমাণ হইল। প্রবে, প্রা-পলাশলোচন বলিয়া ছটিয়াছিল, এ ব্যক্তি গৌরাঞ্চ বলিয়া ছটিল। শ্রীমাদ-ভাগৰতের কণা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গৌরাস্থ অবতার। প্রাত্ত আপনি প্রহলাদের শীলা করিয়াছেন। পাতৃ তাহার টোলে পাঠ দিতেছেন, কিন্ত পাঠ দিতে পারেন না। কঞ্চনাম বিনা তাঁহার মুধে আবি কিছু আইসে না। অবশ্র এপানে ষণ্ডামার্ক কেহ ছিলেন না, কিন্তু তাহার থাকিবার প্রয়োজন কি ৪ ষণ্ডামার্কের অভাব কি ৪ অভাব প্রহলাদের। প্রহলাদের কাহিনী সপ্রমাণ চইল, প্রবের বাকি রহিল: তাই লাহোরে প্রুব স্মষ্ট করিলেন। বালক পূর্ব্ধ-দক্ষিণে ছুটল, আবে শ্রীভগবান যেরূপ ধ্রুবকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরপ তাহাকে করিয়া বুন্দাবনে লইয়া আফিলেন। रमधारन, रशांवक्षन पर्स्तरज्य निकछे, त्महे वांवक वाम कविराज वांशिव।

বালক বলে, আমার গৌরান্ধ কোথায় ? লোকে বলে, গৌরান্ধ কে ? এ হঞ্চের স্থান, এ গৌগান্ধের স্থান নয়। লোকে ভাবে বালকটী অন্ধিন্তি। কিন্তু সে অতি ভাল মাত্বৰ, আন তাহাকে অতিশন্ত সভগু দেখিয়া, লোকে ভাহাকে স্নেই করে। এইরূপে তাহার বহু বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। জ্রীগোরাঙ্গ যথন নাচিতে নাচিতে গোবদ্ধনে আদিলেন, তথন সেই যুবক (কাবণ তথন সে যুবক হইয়াছে) দেখিবামাত্র প্রভুকে চিনিল। বুঝিল যে, এই তাহার প্রাণনাথ, ইহারই নিমিত্ত সে বৃক্ষতলবাসী, উদাসীন। ইনিই তাহাকে পাগল করিয়া দেশ, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা হইতে এত দূর লইয়া আদিয়াছেন। বালক ভাবিতেছে, আমি ত প্রাণনাথ পাইলান, প্রাণনাথ কি আমাকে চিনিবেন ? এইরূপ ভয়ে ভয়ে ব্রাহ্মণযুবক প্রভুর প্রতলে পভ্লি।

যথন বিদেশিনীরূপে রুষণ, রাধার সমীপে উদর হইলেন, এবং তাহার পরে যথন তাঁহার প্রীরেশ ঘুচাইলে দেখা গেল যে তিনি আরিষণ, তথন আনিতী বলিয়াছিলেন—

## "এই ত আমার প্রাণনাথ হে।

আমি পেলাম, আমি পেলাম, আমি পেলাম হারাধনে হে।"
আবার যথন বছবিরহে রাধা-ক্লঞ্মিলন হইল, তথন ই:মতী বলিয়াভিলেন—

"বছ দিন পরে, বঁধু এল ঘরে।"

উপরে যে ছইটী মূলনের পদ দিলাম, যুবক এই গুই ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

যুবক প্রণাম করিলে, প্রভু অমনি সমুদার ভাব সম্বরণ করিলেন, করিয়া মধুর হাসিয়া, তাহাকে চিরপরিচিতের ভায় হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। যুবক মৃক্তিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভূ যুবককে বলিলেন, "তোমার নাম ক্ষণাস। তুমি যাও, পশ্চিম
দেশ উদ্ধার কর।" যুবক প্রভূর সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না। ইহাতে
প্রভূ তাহাকে তিরস্কার করিলেন। তথন কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমি
কাঙ্গাল, বিদ্যা বৃদ্ধি হীন, আমি কিরপে ভক্তিধর্ম প্রচার করিব।" প্রভূ
তাহার নিজের গলা হইতে গুঞ্জামালা খুলিয়া তাহার গলায় দিলেন।
বলিলেন, "এই ধর মালা ধর, এখন শীঘ্র গমন কর।" ইহাতেই তিনি
জীব নিতারের শক্তি পাইলেন! কৃষ্ণদাস বেখানে গমন করেন, অমনি
লোক আসিয়া তাহার চরণে শরণ লইতে লাগিল। আবার তাহা অপেক্ষা

## শ্ৰশামন্ত্ৰনাই-চবিত।

ত্তি বৰ কি, সমুদার তাঁহার কারে কুর্তি হইল। প্রভ্র গুলানাল লাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম হইল "রুক্তনাস গুলুমালী।" তিনি বুলাবন তাাগ করিয়া অন্ত দেশে গেলেন। সেথানে কি করিলেন প্রবণ করুন, যথা ভক্তমালে:—

> "বড়ই প্রতাপ হইল লোকে চমৎকার। অলৌকিক দরশন আকার প্রকার॥ গৌরাঙ্গ ভজয়ে লোক তার উপদেশে। প্রভুৱ দোহাই ফিরিল দেশে দেশে॥"

গুঞ্জমালী মালোবারে ত্রাঁগোর-নিতাই মূর্তি স্থাপন করিলেন, করিয়া তাঁহার দাতুস্ত্র বনোয়ারিচক্রকে আনাইলেন। তাঁহাকে সেই গাদির মহাস্ত করিয়া আন্ত রানে চলিলেন। এইরূপে গুজরাটে যাইয়া আবার গোর-নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। গুঞ্জমালী প্রেমানন্দে গুজরাট মাতাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার যশ ওনিয়া দেখানে গোড়ীয় ত্রীচক্রপাণি যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি অস্বৈত গ্রভ্র শিষ্য। তুই জনে পরস্পারে প্রেমালিঙ্গন করিলেন, এইরূপ শেখানে গুটী গাদি হইল। গুঞ্জমালীর গাদির নাম বড় গোড়িয়া, ও চক্র-পাণির গাদির নাম ছোট গোড়িয়া হইল। যথা ভক্তমালে:—

"ছোট গৌড়িয়া স্বার বড় যে গৌড়িয়া।" স্বন্যাপি স্বাছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া।"

সেখান হইতে গুঞ্মালী নিজ দেশে আসিয়া ওলম্বা বা ওলয়া নামক গ্রামে আর এক সেবা প্রকাশ করিলেন। সেখান হইতে সেই তরক্ষ সিক্ষদেশে প্রবেশ করিলা। যথা ভক্তমালে:—

> "পঞ্জাবের পশ্চিমে সৃষ্ণ নাম দেশ। উকার করিতে জীব করিল প্রবেশ। কিন্ যতেক ছিল বৈঞ্চব করিল। মুসলমান যত ছিল হরিভক্ত হইল। গোসাঞির সকীর্তুন শুনিয় যবন। বৈঞ্চব আচার করে নাম সকীর্তুন। যবনের আচার ত্যজিল সক্রজন। হরিনাম জপে মালা, তিলক ধারণ॥"

সে কালে ইহা হইয়ছিল, এখন আর তাহা নাই। অন্তত্ত দুরের কথা, এখন কি বাঙ্গালায়ও আছে? কিন্তু হে ভক্ত, প্রভূর প্রভাপ একবার শুরণ কঞ্চন।

শ্রীমদ্বাগবতের আগায়িকার মধ্যে বাঁহাদের কথা উল্লেখ আছে, শ্রীগৌরলীলায় সকলকেই দেখিতেছি। প্রহলাদ পাওয়া গেল, ধ্রুব পাওয়া গেল,
ক্রুঞ্চ পাইলাম, বলরাম পাইলাম। এই বলরামের কথা একবার ভাবুন।
শ্রীনিতাই ঠিক বলরামের মত। ঠাকুরের দাদা, চঞ্চল, প্রেমে মাতোয়ারা।

ব্রজের নিগৃঢ় রস আস্বাদন জীবের চরম সৌভাগ্য। একজন অন্ত জনকে नाना छेशारत वाथा करत। त्कृ छे ९ त्काठ (मत्र, नित्रा वाधा करत। (यमन কালীমার ভক্তগণ কালী মাতাকে ছাগ দান করে। কেহ খোসামোদ করিয়া বাধ্য করে। যেমন কোন ভক্ত শ্রীভগবানকে "তুমি দুয়াময়" ইত্যাদি বলিয়া ভুলাইয়া শেষে বলেন, "অতএব আমাকে টাকা দাও, ঐশ্বৰ্য্য দাও" ইত্যাদি। কেহ জীবের উপকার করিয়া ভগবানকে বাধ্য করে। যেমন লোকে দরিদ্রকে দান অর্থাৎ পুণাকার্য্য করিয়া ভাবে যে ভগবানের উপকার করিলাম। আবার কেহু সামূগতা দেখাইয়াও বাধ্য করে, যেমন প্রভুভক্ত দাস তাহার প্রভুকে, কিম্বা প্রজা রাজাকে বাদ্য করে। ইহাকে বলে ভক্তি। ব্রজনীলার রস আর কিছু নয়, শ্রীভগবানকে নিজজন বলিয়া ভজনা করা। কিন্তু\সর্ব্ব জগতে শ্রীভগবান বরদাতা রাজা বলিয়া পুজিত इन। "िन आयात, कामि ठाँशत", कीरत ९ छशतारन এই मधका। ऋजताः তাঁহাকে আপন বলিয়া উজনা করাই শ্রেয়, অগু ভদ্ধন কেবল বিড়ম্বনা, আর তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা মাত্র। কুরুক্ষেত্র যজের সভায় শ্রীরুক্ষ বলুরাম আছেন, এমন সময় যশোলা দূর হইতে "গোপাল" "গোপাল" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তথন তুই ভাইয়ে কথাবার্চা হইতে লাগিল। "কে ডাকে আমাকে ?" জীকুঞ্জের এই প্রশ্নে বলরাম বলিতেছেন যে, "যে ডাক ভনিতেছি এ যে ব্রজের ডাক, অন্ত স্থানের নম্ম; বোধ হয় জননী যশোদা আসিয়াছেন।" ব্রক্সের ডাক এখন ব্ঝিলেন কি ? "হে দয়াময়।" মথুরার ডাক, আর "হে গোপাল" ব্রঞ্জের ডাক।

ক্ষণীলা-স্থান এই ব্রজরস প্রকৃটিত করে। রাসস্থলী-দর্শনে হৃদরে রাসরসের উদয় হয়। কিন্তু রাসস্থলী কোপায় ? রাগাকুণ্ড, ভ্রামকুণ্ড দর্শনে ব্রজনীলার ক্ষুষ্টি হয়, কিন্তু সে কুণ্ডহয় কোথায় ছিল ? সে সমুদায় লুপ্ত হইমাছিল, কোথা কি ছিল, ক্ষেত্ব তাহা অবগত ছিলেন না। প্রভূ এই বে আনন্দে বিরচণ করিতেছেন, ইহার মধ্যে আবার জীবের উপকারের নিমির তীর্থ উন্ধার করিতেছেন। এইরূপ তিনি হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়া জিজ্ঞানা করিলেন বে, ভামকুগু রাধাকুগু কোথা? কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। তখন আপনি যাইয়া এক ধান্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ভাহাকে ভামকুগু রাধাকুগু বলিয়া তব করিতে লাগিলেন। তাহাই এখন ভামকুগু রাধাকুগু হইয়াছেন!

প্রভূ ধেখানে যে দেশে গমন করেন, সেথানে এই কথা আপনা আপনি প্রচার হর যে, ক্লান্ত ক্ষাবারি ইইরাছেন। বুন্দাবনেও অবগ্র তাহাই হইল। সকলে বলিতে লাগিল, ক্লান্ত আবির আবিরাছেন। যথন ক্লান্ত আবিরাছেন জনরব হইল, তথন ভব্য লোকে ব্রিল বে, এই যে কাঞ্চনবর্গের সন্নাদী যুবক আবিরাছেন, ইনিই সে ক্লান্ত। ক্লিভ ইতর লোকে ক্লান্ত তল্লাস্ক্রিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্লান্ত যে তাহাদের সম্মুখে তাহা তাহারা দেখিল না। বুন্দাবনে যে শ্রীক্লান্ত উদয় হইয়াছেন বলিয়া জনরব উঠে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটা কাহিনী শ্রবণ ক্লান।

ু জনরব উঠিল যে, রুঞ্চ উদয় হইরাছেন আর তিনি প্রতাহ রজনীতে 
যমনার কালীর দমন করিরা থাকেন। এই অলোকিক ঘটনা দর্শন করিতে 
লঙ্গ লঙ্গ লোক রজনী যোগে যমুনা তীরে দাঁড়াইয়া থাকে। কেহ কিছু 
কিছু দেখে, কেহ কিছু দেখিতে পায় না। শেহিব প্রকাশ পাইল যে, 
জালিয়াগণ মংজু ধরিবার নিমিত্ত আলো জালিয়া নোকায় বিচরণ করে। 
তাহাই দেখিয়া কোন মূর্য লোকে উপরোক্ত জনবর তুলিয়াছে।

কিন্ত এরপ দীপ শ্লাণীয়া জ্লালিকগণ চিরদিন মংশ্র ধরিতেছে, এরূপ জনরব পূর্ণে কথন হয় নাই কেন? কথা এই, শ্রীভগবান শ্লাসিয়াছেন তাহা লোকের মনে আপনি উদয় হইয়াছে। শ্রীভগবান ছয়ভাবে আছেন, স্কৃতরাং সকলে ধুজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু ভক্ত বাতীত আর কেহ ধরিতে পারিতেছেন না। ভক্ত জন প্রভুকে ধরিল, সাধারণে তল্লাস করিয়া আর কাহাকে না পাইয়া জ্ঞালিকের কার্য্য ক্ষেত্র কার্য্য বলিয়া নিষ্কারিত করিল।

এদিকে প্রস্কু ক্রমেই বিহরল হইতেছেন। দিবানিশি নৃত্য ক্রিতেছেন, ও মৃচমুত্ মুর্ক্তা যাইতেছেন। প্রস্কু কোথায় আছেন কোথায় যাইবেন, তাহা কেহ জানেনা। প্রত্যাহ বহুলোক আদিয়া প্রস্কুকে নিমন্ত্রণ করে, ইহার তথ্য

প্রভ অবশ্য কিছু কানেন না । এ সমস্ত নিমন্ত্রণের কথা তাহাদের ভট্টাচার্যের সঙ্গে হয়। এই সমস্ত নিমন্ত্রণের মধ্যে ভট্টাচার্য্য একটী মাত্র গ্রহণ করেন। ইহাতে বছলোক ৰঞ্চিত হইয়া যায়। এইরূপ প্রতাহ বছলোকে, প্রভকে নিমন্ত্রণ লইবার নিমিত্ত, ভট্টাচার্যাকে অমুনয় বিনয় করেন। এদিকে निरामिनि कानारन, काथा रहेर एयन नक नक लाक जानिया उभिन्छ হইল। ইহারা একেবারে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য কীর্ন্তন ও হরিধানি করিয়া দেশ তরঙ্গায়মান করিল। প্রভুর কোন জালা যন্ত্রণা নাই, যেহেতু তিনি আপন প্রেমে বিহবল। কিন্তু ভট্টাচার্য্য সামান্ত জীব। এই অবতা ক্রমে ভটাচার্যোর অসহ হইয়া উঠিল। আবার প্রভুকে লইয়া সর্বাদা তাঁধার ভয়। কথন কোথায় তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিবেন তাহার ঠিকানা নাই, আর ঝাঁপ দিয়া উঠিবেন কিনা তাহারও ঠিকানা নাই। একদিন প্রভু এইরূপে যমুনার ঝম্প দিয়া আর উঠিলেন না। তথন ভট্টাচার্য্য ও প্রভুর অন্তান্ত ভক্তগণ হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাকে জলে তল্লাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু হঠাৎ পাইলেন না। অনেক তল্লাদের পরে তাঁহাকে পাইলেন, ও তাঁহাকে তীরে উঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন যে, প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের কঠা তিনি; মহামূল্য ধন তাহার হতে হত রহিয়াছে। প্রভু দিব্যোমাদে দিবানিশি বিচরণ করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে কোন ক্রমে বুন্দাবনের বাহির করিতে না প্রীরেলে আর রক্ষা নাই।

ইহাই সংকল্প কৃষ্ট্রিয়া অস্তান্ত ভক্তগণের সঙ্গে যুক্তি করিয়া একদিন করযোড়ে প্রভূকে নিবেদন করিলেন। প্রভূ ভট্টাচার্য্যের আকিঞ্চনে বাছজ্ঞান লাভ করিলেন, করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূমি চাও কি?" ভট্টাচার্য্য তথন কড়যোড়ে বলিলেন, "মকর সংক্রান্তি সন্মুথে, এখন যদি গমন করেন তবে সময়ের মধ্যে আমরা প্রয়াগে উপস্থিত হইতে পারি। এখন প্রভূর যেরপ আজ্ঞা।"

ঠাকুর বলিলেন, "তাহাই হউক। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া রুলাবন
র্লেন করাইলে, স্থতরাং আমার এ দেহ এখন তোমার। তুমি যখন
মখানে আমাকে লইয়া ঘাইবে, আমি দেখানেই ঘাইব।" এই মধুর
াক্যে ভটাচার্য্যের নয়ন দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগিল। তখন
ারদিন রুলাবন তাাগ করিয়া দেশাভিমুথে প্রত্যাগমন করিবেন ইছাই
গব্যক্ত হইল।

ত্রিক্সন বুলাবন তাগ করিতে হইবে ভাবিরা প্রভু অত্যন্ত বিকল হইনেন। কিন্তু মারা তাঁহার অধীন। মারা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা মাত্রে মারাকে পরিত্যাগ করিয়া, বুলাবন ত্যাগ করিতে প্রন্তুত হইলেন। যেমন নৌকা দক্ষিণাভিমুখে চলিতেছে, কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইয়া দিবামাত্র উহা আবার ঘেরূপ উত্তরমুখে চলে; সেইরূপ যেই বুলাবন ত্যাগ করিতে সংক্র করিলেন, অমনি প্রভূ তাঁহার চিন্তকে নীলাচলচক্রের দিকে প্রয়োগ করিলেন! তথন নীলাচলচক্র বিলিয়া পূর্মাদিকে ভূটিলেন। প্রভূ যে বুলাবন ত্যাগ করিতেছেন, ভট্টার্ঘা একথা গোপন রাখিলেন, যে হেতু উহার প্রচার হইলে লোকের সংঘটে তাঁহানের যাওয়া হইবে না। তবে পথে সহারভার নিমিত্ত রুঞ্চদাসকে ও প্রভূর বাজপুত একটা ভক্তকে সঙ্গে লইলেন। সাকুল্যে তাঁহারা এই পাচ-জন্—নথা, প্রভূ, ভট্টার্যাগ্র, ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণ ভ্রতা, ক্রফ্রাস ও রাজ-পুত্র ভ্রতার্যা, ভট্টার্য্যের ব্রাহ্মণ ভ্রতা, ক্রফ্রাস ও রাজ-পুত্র ভ্রতার্যা, ভট্টার্য্যের ব্রাহ্মণ ভ্রতা, ক্রফ্রাস ও রাজ-পুত্র ভ্রতার্যা, ভট্টার্যারের ব্রাহ্মণ ভ্রতা, ক্রফ্রাস ও রাজ-পুত্র ভ্রতার্যা, ভট্টার্যারের ব্রাহ্মণ ভ্রতা, ক্রফ্রাস ও রাজ-পুত্র ভ্রতার্যা

প্রভূ আপন মনে চলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন এক দিন পথে, কোন গোপবালক বৈণু বাজাইল। জমনি প্রভু মূর্চ্চিত হইয়া বাণবিদ্ধ ধ্যাপের গ্যায় সেই স্থানে পড়িলেন। এমন সময় কি কেহ বাঁশী বাজায় ? কিন্তু এটি যে বংশীধ্বনি, সেও রাখালের ইচ্ছায় হয় নাই। প্রভূ অপরূপ শীলা করিবেন বলিয়া সে এই বংশীধ্বনি করিয়াছিল্/

প্রভূ মৃত্তিত ইইনা পড়িয়া আছেন, ভক্তগ / চাঁহাকে বিরিল্ সন্তর্পণ করিলেছেন, এমন সময় একজন পরম স্থলর পার্ঠান যুবক সেধানে আসিয়া উপন্থিত ইইনেন। তিনি রাজার পুল্ল, নাম বিজলী খা তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মগুল আছেন। তিনি পরম গন্তীর ও ধার্ম্মিক; আর কতক-শুলি সৈত্যও আছে, সকলেই অধারোহী। প্রভূব রূপ ও তেজ দেখিয়া তাঁহারা অবশ্র কৌতুহলী ইইয়া তথায় অম্ম ইইতে অবতরণ করিল। চঞ্চল যুবক মুসলমান রাজপুত্রের মনে সন্দেহ ইইল যে, এই সন্ন্নাসীর নিকট ধন ছিল, আর এই সন্ধিগণ উহা অপহরণ করিবার নিমিন্ত উহাকে যুক্রা থাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছে। ইহাই ভাবিয়া সে তথনি প্রস্থা ভক্তগণকে বন্ধন করাইল। অবশ্য তাঁহারা কতরূপ বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই অধ্যাহিতি পাইলেননা। কথা এই, বালকের হত্তে ছুরিকা ও জীবের হত্তে ক্ষমতা, ইহাতে সর্ব্ধান অনিটোৎপত্তি ইইয়া থাকে।

পাঠান রাজগুলের ধর্থেজ্ঞাচার করিবার শক্তি আছে। পথিকগণ ছর্বল, স্কুতরাং ধল প্রয়োগের এমন স্লগেগ ছাড়িবে কেন?

জীব নাকি বড় ছর্কান, ভাই বল প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা ভাহাদের বড় প্রবল।

ভক্তগণ কত বলিলেন যে, তাঁহারা প্রভুর দাস, ও প্রভু প্রেমে অচেতন হইরাছেন, কিন্তু পাঠানগণ তাহা শুনিল না। দেখানেই তাঁহাদিগকে বধ করিবে ইহারই উদ্বোগ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহা হইতে পারে না যে, প্রভুর দেবা করিতে করিতে তাঁহার দাসগণ প্রাণ হারাইবেন। কাজেই প্রভু চেতন পাইলেন, চেতন পাইরা হঙ্কার করিয়া উঠিন হরিধ্বনি ও নৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নৃতাভলী দেখিয়া তাহারা মুদ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর হন্ধারে তাহাদের মনে ভ্রের উদয় হইল। তথন তাহারা ব্রিল যে, নৃতাকারী বস্তুরী মহাপুরুষ, আর ইক্তা করিলে তিনি তাহাদিগের সর্ক্রনাশ করিতে পারেন। অত্রব তাহারা ভ্রে ভ্রে ভ্রুগণের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল, ইহাতে ভক্তের বন্ধন প্রভুর দেখিতে হইল না। তথন নানা উপারে প্রভুর শান্তি করিয়া ভট্টারার্ম্য তাহাকে বসাইলেন। এ পর্যান্ত প্রভু, পাঠান-গণকে লক্ষ্য করেন নাই।

পাঠানগণের অ্বগ্র ভক্তির উদয় হইয়াছে। প্রভুবিসিলে তাহার। এরপ আরু ই ইল যে, সকল্ আসিয়া প্রভুব চরণ বন্দনা করিল। পাঠান রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, "ইহারা করেক জন তোমাকে ধুতুরা থাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছিল। ইহারা চৌর, তোমার ধন-লোভে তোমাকে প্রাণে মারিতেছিল।" প্রভু বলিলেন, "তাহা নয়, ইহারা আমার সঙ্গী; আমি কাশাল, আমার ধন নাই। আমার মৃষ্টার পীড়া আছে, আর ইহারা রূপা করিয়া আমাকে সন্তর্পন করিয়া থাকেন।"

বিশ্বলী থান তথন অপ্রতিত হইলেন। তাঁহার গুরু তথন ধর্ম্মের কথা তুলিলেন। প্রভু কুপা করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন। তাহার পরে যাহা হইবার তাহাই হইল। রাজকুমার, তাঁহার গুরু, আর তাঁহাদের সৈভাগণ সকলে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। স্থূল কথা এই, ভাগাবান পঠোন-গুলিকে কুপা করিবেন বলিয়া প্রভু তাঁহাদিগকে সেগানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই মুসলমান ধর্মগুরু তথন "ক্লফ ক্লফ'' বলিয়া বিশ্বল হইলেন, প্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন রামণাস।

জ্ঞা সভাবে রূপা করি প্রাকৃত চলিলা।
সেই ত পাঠান সৰ বৈরাণী হইলা॥
পাঠান-বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি।
সর্বাত্ত গাইরে বেড়ায় মহাপ্রাভূর কীর্তি॥
সেই বিষ্ণাণী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্বাতীর্থে হৈল তাহার পরম মহন্ব॥"

এরপ শক্তি সম্পন্ন অবতার জগতে কে কোথা দেখিরাছেন ? এক ঘন্টা পূর্কে যে ব্যক্তি অস্ত্র ছারা নিরপরাধ তৈর্থিক বধ করিতেছিল, এক ঘন্টা পরে সে ক্লফ রক্ষ বলিরা নৃত্য করিতেছে ! ইহারা কাহারা ? ইহারা মুসলমান, হিন্দ্ধর্মের পরম বিদ্বেশী!

প্রভু তাঁহার বৃদ্ধাবনের সঙ্গিগকে বিদায় দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার। তানিলেন, প্রয়াগ পর্যান্ত অবশ্র প্রভুৱ সহিত তাঁহারা চলিলেন। ক্রমে দকলে নির্বিন্ধে প্রাগ্র আদিবেন। প্রভুৱ সহিত তাঁহারা চলিলেন। ক্রমে দকলে নির্বিন্ধ প্রয়াগ আদিলেন; দেখানে, প্রভুৱ ষমুনার নিকট বিদায় হইতে হইবে। কাজেই হঠাং প্রয়াগ তাাগ করিতে না পারিয়া প্রভু কিছুকাল দেখানে রহিয়া গেলেন। ইহাতে এই হইল যে, বৃদ্ধাবনে যেরূপ কলরব হইয়াছিল, প্রয়াগেও দেইরূপ হইল। কোথা হইতে লক্ষ্ক লোক আদিল, আদিয়া ভক্তিতে উন্মন্ত হইয়া নৃত্য ও হরিধ্বনি করিতে লাগিল। প্রয়ান্ধি লোক ায় হইল। প্রীচেত্য চরিতামুত বলেন:—

"গঙ্গা যমুনা নারিল প্ররাগ ডুবাইতে। প্রভু ডুবাইল ক্লফ-প্রেমের বঁলাতে॥"

প্রেমকে বজার সহিত তুলনা কেবল প্রভুর অবতারে হইয়াছিল।

এমন সমন্ত্র রূপ গোস্থামী আদিয়্ব উপস্থিত হইলেন। পূর্বের বলিয়ছি,

মবির থাস ও দাকর মল্লিক উপাধিধারী ছই ভাই, গৌড়-রাজ্যেশরের

মন্ত্রী ছিলেন। ইইারা দক্ষিণের ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালা দেশে বাস করেন। স্বীন্ত্র

বিদ্যা বৃদ্ধি বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রী ও মহা ঐশর্যাশালী হইয়াছেন।

উাহাদের আর এক ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম অমুপম, তিনি বাড়ী

থাকিতেন। বাড়ী রামকেলী গ্রাম, গৌড়ের নিকট, যাহা কানাইর নাট
শালা বলিয়া অভিহিত। মুসলমান রাজার কার্যা করেন বলিয়া উাহাদের

জাতি গিয়াছে, অক্টেক মুসলমান ইইয়াছেন। ধথন মুসলমানগণ হিন্দুগণের

দেব-দেবী কি মন্দির ভর্ম করেন, তথন তাহার মধ্যে তাঁহাদের থাকিতে হয়। না থাকিলে চাকুরি থাকে না। কিছু তাঁহাদের প্রকৃত টান হিন্দ্ধর্মে, তবু ঐশ্বর্যলোভে চাকুরী ত্যাগ করিতে পারেন না। করেন কি, না, এদিকে যদিও তাঁহারা সমাজে স্থানিত, তবু নববীপের আন্ধাণ পণ্ডিত লইয়া সর্বাদা গোষ্ঠী করেন। আন্দাণ পণ্ডিতগণও এরূপ লোকের সহিত সঙ্গ করিতে আপত্তি করেন না। প্রথম কারণ, তাঁহারা ঐশ্বর্যাশালী, জলের ভ্যায় অর্থ বিভরণ করেন; বিভীয় কারণ, তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, অথচ পরম জ্ঞানী। বাড়ীতে বারমাসে ভের পার্বাণ, দিবানিশি আন্ধাণ পণ্ডিতের মেলা; এমন কি, সেকালে রামকেলী গ্রাম একটা মতি পবিত্র স্থান বিলিয়া পরিগণিত হইত।

এমন সময়ে প্রভুর প্রকাশ হইল। এই দবির থাস ও সাকর মল্লিক এক প্রকার বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাম, রুষ্ণ, বিষ্ণু, এই সমুদ্য় দেবতা মানেন। প্রভু অবতীর্ণ হইবামাত্র তাংদের প্রভুতে অনেকটা বিশ্বাস হইল, আর তথন প্রভুকে গোপনে পত্র লিখিতে লাগিলেন। পত্রের তাংপর্যা এই, "প্রভু, তুমি পতিত উদ্ধার করিতে আগমন করিয়াছ, আমাদের হ্যায় পতিত আর পাইবেনা, আমাদিগকে উদ্ধার কর।"

প্রভূ এ সমুদার পত্রের উত্তর দিলেন না, তবে করিলেন কি না, তাঁহাদিগকে উদ্ধার ক্রিতে একেবারে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন! প্রভূর সহিত তাঁহাদের মিলন পূর্বে বর্ণনা করিয়াছ। ইহারা সনাতন ও রূপ নামে পরিচিত হইদেন্য সনাতন, প্রভূকৈ বলিলেন যে, "বুলাবনে যাইতে হইলে একা গমন করিলে ভাল হয়।" প্রভূ বলিলেন, "রামকেলি গ্রামে আমার আদিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল তোমাদের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি।" তাহার পরে প্রভূ আবার বলিলেন, "তোমরা গৃহে যাও, ক্লক অচিরাৎ তোমাদিগকে ক্লপা করিবেন।" ইহা বলিয়া প্রভূ ব্লাবনে না যাইয়া, সেথান হইতে নীলাচলে প্রত্যাধর্তন করিলেন, ও তাহার পরে প্রীবৃলাবন ভ্রমণ করিয়া এই প্রয়াণে আসিয়াছেন।

এদিকে এই ছই ভাই, যদিও পূর্বে প্রভ্র কথা মাত্র শুনিয়া, তাঁহাকে জনতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এখন প্রভ্র দর্শনে তাঁহাদের সেই বিশ্বাস শতগুণ বন্ধমূল হইল। স্থধু তাহা নয়, তাহাদের ঘোর বৈরাগোর উদর হইল। আর চাকুরী করিতে পারেন না, এমন কি ঘরে থাকিতেও

পারেন না। তবে রাজার ভয়ে ছই ভাই একবারে চাকুরী ছাড়িতে সাহসী ছইলেন না। রূপ কনিষ্ঠ, তিনি গৃহে আসিলেন, আসিয়া রহিয়া গেলেন, রাজ-সভায় গমন করেন না। সনাতন গৌড়ে রহিলেন, কিন্তু রাজকার্য্য আর করেন না, বাসায় বসিয়া থাকেন। রাজা সনতিনকে বারবার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া রাজসভায় আইসেন না। बाका जाशांत भरत हिकिৎमक भांठाहरानन। जिनि यारेबा वानेबा निरानन रय, সনাতনের পীড়া নহে। রাজা তথন স্বয়ং সনাতনের নিকট আসিয়া উপস্থিত। রাজা বলিলেন, "ভোমাদের ছুই ভাইকে লইয়া আমার দকল কার্য্য, এক ভাই দরবেশ হইল, তুমি কার্য্য করিবে না, আমার কার্য্য চলে কিরুপে ?" সে দিন সনাতন একরূপ রাজাকে বুঝাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন। এমন সময় রাজা উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে চলিলেন, আর দনাতনকে দঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। তথন প্রভুর রূপায় সনাতন বলিলেন যে, তিনি যাইবেন না। এরূপ হঃসাহসের কার্য্য সহজ জ্ঞান থাকিতে কেহ করে না, কারণ এরপ কার্য্যের ফল তথনি প্রাণদণ্ড। কিন্তু সনাতনের তথন প্রামণের মমতা ছিল না, বেহেতু প্রভুর দহিত মিলনে তাঁহার ঘোরতর বিরাগ ও অনুতাপ হইয়াছে। তথন সনাতনের আপনাকে করিয়া এন্নপ মুণা হইয়াছে যে, প্রাণবধ যে একটা দুও, তাহা তাঁহার জার বোধ নাই। তথন তাঁহার হৃদয় কেবল অনুত্যুদর্শনলে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে, যেন মরিলেই বাচেন। যেরপে শূলরে/গী কি মহাভাষি-এন্ত লোক ভাবে যে, "মরিলেই বাঁচি," সেইরূপ সনার্ভনের তথন জন্তরে শূল-রোগের ও মহাবাাধির সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রভুর রুপায় রাজা সনাতনকে বধ করিলেন না, তবে কুদ্ধ ইইয়া তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, যুদ্ধ কুরিতে নগর ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। সনাতন সেই ঘোর নরকসদৃশ স্থানে কেবল মহাপ্রভুর চরণ ধ্যান করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন। একে কারাগার, তাহাতে আবার সে কালের, মতরাং এম্বর্গাণীলী সনাতনের অবস্থা মনে করুন।

রূপ পূর্বেই গৌড় তাগে করিয়াছিলেন, স্কৃতরাং তিনি আর কারাবদ্ধ হইলেন না। তিনি পূর্বে বাড়ী আদিরা, তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য লইরা কি করিবেন ভাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বে এখর্যের নিমিত্ত লোকে অনারাসে প্রকাল নষ্ট করে, এখন ইহারা ক্ষেক ভাই কিরুপে সেই ত্রশর্ষের হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রূপ ও সনাতনের সম্ভান নাই, তবে কনিষ্ঠ অন্প্রপ্রের একটা পুত্র আছেন, নাম প্রীজীব। তাঁহাকে বংকিঞ্চিং ঐশ্বর্যা দিরা গদিতে বসাইলেন। আর যত ধন ছিল, তাহা বিলাইয়া দিবেন মনস্থ করিলেন। ইহারা জানিতেন যে, প্রভূ নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবেন। কবে যাইবেন তাহা জানিবার নিমিত্ত সেখানে হই জন চর পাঠাইয়াছিলেন। প্রভূ যেই নীলাচল তাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিলেন, অমনি তাহারা আসিয়া বলিল যে, প্রভূ বৃন্দাবনে মাত্রা করিয়াছেন। তথন তাঁহারা হই ভাই, রূপ ও অন্প্রমা, কারাগারে সনাতনকে লিখিলেন যে, তাঁহারা হই ভাই প্রভূর উদ্দেশে বৃন্দাবন চলিলেন, তিনি অর্থাৎ সনাতন, যে গতিকে পারেন খালাস হইয়া পন্চাৎ আসিতে থাকুন। তাঁহার খালাসের নিমিত্ত দশ সহস্র মূলা মূলিখানায় গছিত রহিল। এইরূপ পত্র লিখিয়া তাঁহারা হই ভাই, রূপ ও অন্প্রমা, বৃন্দাবনাভিমুখে যাইতে প্রস্তুত হটলেন।

তাঁহারা তাঁহাদের বহুমূল্য বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিলেন, করিয়া ছেড়া কাছা ও কৌপীন অবলম্বন করিয়া, কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইয়া, প্রভূর চরণ ধ্যান করিতে করিতে রন্দাবনাভিমূথে চলিলেন। মনে কেবল এক ভাব, প্রভূকে কিরপে দর্শন করিবেন। শয়নে ম্বপনে কেবল এই এক কণা ভাবেন। স্কৃত্তয়হু বাঁহারা কথনও কট্ট পান নাই, তাঁহারা যে পথে পথে, অনিজায়, অনাহারে, রৌছে বৃষ্টিতে কট্ট পাইতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের কোন ছঃথ হয় নাই। এত যে অতুল ঐখয়া, উহা বিলাইয়া দিয়াছেন। সঙ্গে কপর্দক মাত্র নাই। এত যে অতুল ঐখয়া, উহা বিলাইয়া দিয়াছেন। সঙ্গে কপর্দক মাত্র নাই। যাহা আপনি আইসে, তাহাই ভোজন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, আশা এক,—প্রভূর চরণ দর্শন করিবেন। তাঁহাদের পাপ বৃহৎ, প্রভূ ব্যতীত তাঁহাদের উপায় আর নাই। প্রভূকে ধ্যান করিতে করিতে পাগলের স্তায় চলিয়াছেন। প্রমাণে যাইয়া দেখিলেন কি হইতেছে, না লক্ষ্য লাকে প্রেমে উন্মন্ত হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রস্থাগে প্রভূর যে কাণ্ড তাহা বর্ণনা করা করা ক্রীবের অসাধ্য।

ত্রীরপ ও অন্পম এই কাও দেখিয়া বুঝিলেন যে, প্রভু এখানে আছেন,
নতুবা এ বতা কেন? নৈয়ায়িকগণ বংগন যে, ধ্ম দেখিলে অগ্নি নির্দেশ
করা যায়। সেইরূপ বেথানে লক্ষ্ণক্ষ গোক হরি বলিয়া প্রেমে উর্মান্ত

হইরা নাচিতেছে, অতএব নিশ্চর প্রভু সেথানে আছেন। ইহাই ভাবিরা অনুবন্ধানে জানিলেন যে, প্রকৃতই প্রভু সেথানে। মধ্যাক্ষের সমর প্রভু নিভৃতে উপবেশন করিলে, তুই ভাই অতি দীনভাবে, দশনে তৃণ ধরিরা, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেকা দীনের স্থায়, কাঁপিতে কাঁপিতে, কান্দিতে কান্দিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে, প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। বলিলেন, "হে দীন-দরাময়, হে পতিত্পাবন, তোমা ব্যতীত আমাদের স্থায় পতিতকে আর কে আশ্রম দিবে?"

প্রভূ, রূপকে রজনীতে একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সর্বজ্ঞনাথ তাঁহাকে দর্শন মাত্র চিনিলেন। তথন সহাস্তে বলিলেন, "উঠ রূপ।
দৈল্ল কেন কর? ক্লফের রূপা অপার। তিনি তোমাদিং কি বিষয় কৃপ
ছইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" ইহাই বলিয়া বলছারা ছই ভাইকে হৃদয়ে
আনিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইয়া তাঁহাদের
রৃত্তান্ত সম্নায় গুনিলেন। রূপ যথন বলিলেন যে, দনাতন বন্দী
আছেন, সর্ব্বজ্ঞ প্রভূ বলিলেন যে, "না, তিনি আর বন্দী নাই। তিনি
আমার এখানে আসিতেছেন।" প্রভূ রূপকে পাইয়া কিছু লল প্রয়াগে
বাস করিতে বাধা হইলেন, যে হেতু রূপের সহিত তঁর অনেক
কার্যা ছিল।

প্রভূ ভ্বনবন্ধ, যত প্রেম-পাগলামি করন না কেনু, জী প্রতি মমতা, জীবের মঙ্গল কামনা, বরাবর তিনি হৃদয়ে জাগরার রাথিয়ছেন। বৃদাবন ঘাইবেন ছল করিয়া পদরজে নীলাচল হইতে গোড়ের নিকট রামকেলি প্রামে গিয়াছিলেন। কেন না, ছই ভাই রূপ সনাতনকে: আপনার রূপ ও ওণ দেখাইয়া ভূলাইয়া কুলের (ঘরের) বাহির করিবেন। কারণ, তাঁহাদের ভায় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, ব্যক্তীত তাঁহার নিজের কার্য্য উদ্ধার করে এমন আর কেহ তথন ছিলেন না। কার্য্য কি ? না, বৃদ্ধাবনের কর্ত্তক ভার, এবং পতিত জীবগণের উদ্ধার।

মনে ভাবুন, বৃন্দাবন ক্লফ-লীলার স্থান। শ্রীপ্রভু জীব-হৃদরে, সেই
শ্রীবৃন্দাবনের ক্লফকে চেতন করাইতেছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত যে ধর্মা,
তাহার প্রধান অঙ্গ কাজেই বৃন্দাবন। সেখানে এইরূপ শক্তিসম্পন্ন সেনাপতিগণের প্রয়োজন যে, তাঁহারা সেই স্থান বিপক্ষগণ হইতে বৃক্ষা
করিতে পারেন। প্রভুব ভক্তের মধ্যে ধাঁহারা বৃন্দাবন শাসন ক্রিবেন,

ভাষানের কার্য্য পশ্চিম দেশে প্রভ্র ধর্ম প্রচার, ও অঞ্চলময় শীবৃন্ধাবনের দুওতীর্থ উদ্ধার। আর কার্য্য বলিতেছি। বৃন্ধাবন ভারতের যত সাধু ও জ্ঞানীর বিচরণের স্থান। এই সেনাপতিগণকে এইরূপ হইতে হইবে যে, যে কোন সাধু কি জ্ঞানী সেখানে গমন কর্মন না কেন, তাঁহাদের সেই গোর-ভক্তগণের নিকট মস্তক নত করিতে হইবে। এইরূপ হ্রুহ কার্য্য করে কে? এ সমুদায় কার্য্য যিনি করিবেন, তাঁহাকে প্রভৃত শক্তিসাপার হওয়া চাই।

এই বৃন্দাবনবাদী প্রভূ-ভক্তগণের আর এক প্রধান কার্য্য ছিল। প্রভুর শক্তিতে তথন দেশে প্রবল এক বৈঞ্বদলের সৃষ্টি হইরাছেন। অর্থাৎ শ্রীবাদ যে প্রার্থনা করেন, "আমাদের গোষ্টা বৃদ্ধি পাউক," তাহা হইয়াছে। তাঁহাদের শাসনের নিমিত্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজন। নানা गाञ्ज इटेटल উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম ও ভক্তির প্রাধান্ত স্থাপন কর্তব্য। বৈঞ্ব-ধর্ম অবতারের ধর্ম। ইহা নূতন কাণ্ড, ইহার ঘোর বিরোধী অদৈতবাদী ও জ্ঞানিপণ্ডিতগণ, আর তাঁহারাই হিন্দুগণের নেতা। অতএব ভক্তি বলিয়া একটা নৃতন শাস্ত্র করিতে হইবে। তাহার পরে নৃতন সমাজ করিতে হইলে বেরূপ নিয়মাবূলীর প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। এ সমুদায় করে কেু? এমন শক্তি কাহার? করিলেই বা জগতে মানিবে কেন ? তাই প্রভূ ব্রুং রূপ সনাতন, হুই ভাইকে আ্নিডে রামকেলিতে গিয়াছিলেন। এথন তাঁহীনের এক ভাই সন্মুখে, স্কুতরাং তাঁহাকে লইয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রীরূপদনাতনকে বৈষ্ণব-ধর্মে শিকা দিয়া প্রভূ **তাঁহাদে**র इरे ভारेटक तुन्नावरन शाठाहरलन। त्मशान इरे ভारे गारेमा य ममु<del>नान</del> অমুত কাণ্ড করেন, তাহাতে আবার প্রতিপন্ন হইবে যে, সর্বাঞ্চ প্রেড়ু লোক চিনিতেন। "আবার" বলি কেন, না প্রভুর লীলা মনোনিবেশপুর্বক পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি সর্বজ্ঞ। কোথা কোন ভক্তি-আচার্যা গোপন कारत वाम कतिरक्राञ्चन, जाश जिनि आनिरक्त। काशापात माथा काशास्त्र ख षाकर्षन कतिया निकटि व्यामिट्डन, रामन शृक्षत्रीक विमामिषि। व्याचात काशांत निकटि वाशनि गारेटान, रामन ज्ञाशमांटन।

এই প্রয়াগে ছইজন মহাজনের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের এক জন বল্লভভট্ট। এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন, ইনি তাঁহাদের নেতা। ইনি ক্ষেক্থানি বৈষ্ণব প্রস্থ লিধিয়াছেন। প্রীধর স্বামীকে অবজ্ঞা জনিকা ক্রেণ বতের টীকা করিরাছেন। তিনি বাল-গোপাল উপাসক। ব্রহ্মন্তইকৈ অন্যাপি তাঁহার দলস্থান পূজা করিরা থাকেন। ইহার বাড়ী প্রতিগর নিকট আধুলি বা আউলি প্রান্ম। মহাপ্রভুর আগমনে প্ররাগের ক্রিড্রন্থ দেশসমূহ তরঙ্গারনান হইরাছে, স্মতরাং বল্লভট্ট ভাবিলেন এই গোড়ের বস্তুটী কি একবার দেখিয়া আদি। তাই প্রয়াগে অসিলেন, আদিয়া শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিবানার ভত্তিতে গদ গদ হইলেন। তথন অনেক মিনতি করিয়া, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাড়ী লইয়া চলিলেন। সর্ক্তি প্রভু বেশ জানেন ল, ভটের মনে গর্কা রহিয়াছে, আর তিনি মনে মনে প্রভুকে তাঁহার প্রতিহন্দী ভাবেন। কিন্তু প্রভুর জীবের প্রতি মেহ ও প্রেম ব্যক্তীত, ছেষ কি হিংসা সন্তব হর না। প্রভু ভটের বাড়ী চলিলেন, আর ভট্ট তাঁহাকে নোকায় করিয়া লইয়া চলিলেন।

ভটের বাড়ী যমুনার তীরে, স্প্রতরাং যমুনা দিয়া নৌকা চলিল। বোধ হয় সেই লোভেই বা প্রভু ভটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যমুনা দেখিয়া প্রভু হকার করিয়া জলে ঝাঁপ নিলেন, সকলে ধরিয়া উঠাইলেন। তাহাতেই বা রক্ষা কি? কারণ প্রভুকে নৌকায় উঠাইলে তিনি নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। এই যে প্রভু প্রেমের তরঙ্গে নানাবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন, তবু ভটের নিকট বলিয়া প্রভু অনেক ধ্রিয় ধরিয়াছেন। কারণ ভট্ট ছাইরঙ্গ লোক, বহিরঙ্গ সঙ্গে প্রেম প্রকৃতিত হয় না। যথা চরিতামৃতে:

"বদাপি ভটের আগে প্রাভুর বৈধ্য মন। ছব্বার উভট প্রেম নহে সম্বরণ॥"

শীরূপ গোন্ধানী বথন প্রাভুকে প্রথমে দর্শন করেন, তথনই প্রাভুতে বিখাদ হইরাছে; কিন্তু একটু বাকি আছে। তথন ভাবিতেছেন, "কি আশ্রণ্ড! শীরুকের চরপজ্যোতি ধ্যান করিবেন আশা করিয়া মোগিগণ সহস্র সহস্র বংসর বাগন করেন, অথচ ক্বতকার্য্য হরেন মা। কিন্তু এই রান্ধাক্ষার, যাহাকে বালক বলিলেও হর তাঁহাকে দেখিতেছি কি না, তিনি প্রাণপণে শীরুকের হাতে অব্যাহতি পাইবার চেঠা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না।" শীমতী শাভ্তী-ননদীব নিক্ট আছেন। এমন সমন্ত্র বংশীধানি হইল, রাধা ঠাকুরাণীর অঠ দাবিক ভাবের উদ্বন্ধ হইল। মুক্ত মনে বিলিজ্জেন, "বন্ধু, অসমর বাশী বাজাইয়া আমাকে ক্ষুক্তা কেন্দ্ মাও প্রাণ্ড?" সাক্ষ

দানা চেষ্টা করিয়া শাশুড়ী ননদীর নিকট প্রেম গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু "ছর্কার উদ্ভট প্রেম নহে নিবারণ"। প্রভূ যত্ন করিয়া বৈর্যা ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অবাধ্যপ্রেম কথা শুনে না।

প্রভ্র সঙ্গে ভটের বাড়ী চলিয়াছেন—ক্রঞ্জাস প্রভৃতি, ধাঁহারা বৃন্দাবন হইতে তাঁহার সহিত আনিয়াছেন, আর রূপ ও অনুপম। প্রভৃত্ আউলি প্রামে গমন করিলে, অনেকে প্রভৃতে নিমন্ত্রণ করিতে জাসিলেন, কিন্তু ভট্ট তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, আমি গোসাক্রিকে আনিয়া অকার্য্য করিয়াছি। ইনি যমুনা দেখিলে জলে ঝাঁপ দেন আর উঠেন না। আমি প্রেয়া হইতে উহাঁকে আনিয়াছি সেখানে রাখিয়া আসিব, তোমাদের যাহার ইত্রা হয়, সেখান হইতে তাঁহাকে আনিয়। ভট্ট নিমন্ত্রিত গণকে সেবা করাইয়া আবার নৌকায় করিয়া ভাঁহালিগকে প্রয়াগে রাখিয়া গেলেন। ভট্ট ইহার কিছুকাল পরে নীলাচলে প্রভৃত্বে দর্শন করিতে গমন করেন, ও সেখানে গদাধরের নিকট মন্ত্রগ্রহণ, করেন, কিন্তু সেপরের কথা।

ভটের ওথানে প্রভুর নিকট রবুপতি উপাধার আগমন করিলেন।
ইনি বিহুতের পশ্চিত, পরম বৈশ্বর ও ভক্ত। ইহার হত কবিতা পদাবলীতে উদ্ধৃত আছে। প্রভু প্ররাগে প্রত্যাবর্তন করিয়া রূপকো শিক্ষা
দিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও স্থেয়র হ্যার উগহার লুকাইতে যাওয়া
বিদল চেষ্টা, তথাপি দুশাখ্যমের ঘাটে একটা নিভূত হানে লুকাইয়া রহিবার চেষ্টা করিলেন এবং এইরূপে দুশ দিবদ শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন। প্রভু
রূপকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা শ্রীচরিতামূতে আছে।
প্রভু বারাণনা চলিলেন, রূপ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, আর বলিলেন "ভোমার
বিরহ সন্থ করিতে পারিব না।" ইহাতে প্রভু কিছুমাত্র কোমল হইলেন না।
রূপ যেমন বলিলেন, প্রভু, ভোমার সন্ধ ছাড়া হইলে আমি বাঁচিব না।"
প্রভু অমনি সন্ধ্রই না হইরা বরং রুক্ষভাবে বলিলেন, "নে কি ৪ বুন্দাবনে
যাও, আমার আজা পালন কর, কাজ কর, জীবের নম্বল নাথন কর, আপনার স্থা-আশা বিসর্জ্বন দিয়া বুন্দাবনে যাও। তাহার পরে ইচ্ছা হয়
আমার সহিত নীলাচলে দেখা করিও।" ইহা বলিয়া ্রুভু তাঁহাকে ফেলিয়া
চলিলেন, আর্ম্ব—

"মূর্চ্চিত হইরা রূপ রহিল পড়িয়া।"—চরিতামূতে।

শীকপের কথা আর একটু বলি। রূপ ও অন্নপম শীর্ন্দাবনে যাইয়া দেপেন যে দেধানে স্থবৃদ্ধি রায়! প্রভ্র কি ভঙ্গী! এই শীর্ক্দাবনে যাইয়! পাতসার মন্ত্রী। স্থবৃদ্ধি রায়! প্রভ্র কি ভঙ্গী! এই শীর্ক্সপ গৌড়ীয়, পাতসার মন্ত্রী। স্থবৃদ্ধি রায় পাতসাহ। রূপ হোসেন সাহার চাকুরী করিতেন। কারণ স্থবৃদ্ধি গৌড়ের রাজা ছিলেন। রূপ প্রভ্র রূপায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া রূন্দাবনে, আর স্থবৃদ্ধি রায়ও প্রভ্র রাজ্য রূন্দাবনে। ছোদেন, যথন গৌড়ের রাজা স্থবৃদ্ধি রায়ের ভ্ত্য ছিলেন, তথন তিনি দিখী খনন করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে অপরাধ পাইয়া রাজা স্থবৃদ্ধি হোসেনকে চাবৃক্মারেন, আর তাহার দাগ হোসেনের অক্ষে রহিয়া যায়।

ি কিছুকাল পরে এই হোদেন স্থবৃদ্ধিকে বিভাজিত করিয়া আপনি রাজা হইলেন। কিন্তু স্থবৃদ্ধিকে, পূর্ব-প্রতিপালক ভাবিয়া, বধ না করিয়া, বরং তাঁহাকে অতি আনরের সহিত রাখিলেন। দৈবাৎ হোদেনের স্ত্রী জানিতে পারিল যে, তাহার স্বামীর গাত্রে যে চারুকের দাগ ইহা স্থবৃদ্ধি রায় কর্তৃক হইয়ছে। তথন সে তাহার স্বামীকে বাধা করিয়া, স্থবৃদ্ধির মধ্যে বল দারা জল ঢালিয়া দেওয়াইয়াছিল।

এই জন্ত স্থাদ্ধি রায়ের জাতি গেল। তিনি কিছু ইচ্ছা করিয়া এই জল পান করেন নাই। কিন্তু সমাজ তাহা শুনিলেন না, তাঁহাকে অম্পৃশ্ব বলিয়া তাড়াইয়া বিলেন। তিনি প্রায়শ্চিতের বাবহা আনিতে বারাণদী নগরীতে গেলেন। দেখানে পণ্ডিতগণ বলিলেন যে, তাঁহার তথ্য স্বত পান করিয়া প্রাণতাগ করিতে হইবে। অবশ্ব স্থাদি ইহাতে সম্মত হইলেন না। সেই সনর প্রস্থ রন্ধানন যাইতে দেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। স্থাদ্দি, প্রস্থা শুনিয়া, তাঁহার নিকট থাইয়া আশ্রেম লইলেন ও তাঁহার নিকট প্রায়শিচরের বাবস্থা চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, "ক্লুনাম সকল পাপের প্রায়শিচরের বাবস্থা চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, "ক্লুনাম সকল পাপের প্রায়শিচরে।" স্থাদ্দি দেই আজা শিরোধার্যা করিয়া বৃন্ধাবনে গমন করিলেন, রূপ যাইয়া তাঁহাকে পাইলেন। তাই প্রভুর কুপায় গৌড়ের বানসাহ ও ময়ী উভরে এক সময়ে বৃন্ধাবনে।

এদিকে প্রস্থা, প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া, বারাণদী আদিকেন। পথে দেখেন, চক্রশেষর দাঁড়াইরা তাঁহার নিমিত্ত অপেকা করিতেছেন। চক্রশেষর প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন যে, তিনি পূর্বে রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিকেন বে, প্রতি আদিতেছেন, তাই তিনি পথে তাঁহার অপেকায় দাঁড়াইয়া আছেদ।

প্রকার প্রাক্তন বাসন্থানে উপস্থিত হুইলেন। তপন মিশ্রের বাড়ী
ভিক্লা করেন, চক্রশেশরের বাড়ীতে বাস করেন। ইহার ছুই এক দিন পরেই
একদিন সর্ব্ধান্ধ মহাপ্রভূ চক্রশেশররে বলিতেছেন, "হারে বে বৈষ্ণব বসিরা
আছেন তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।" চক্রশেশর প্রভূব আজাম্পারে
গমন করিলেন, কিন্তু কোন বৈষ্ণব না পাইয়া প্রভূকে ঘাইয়া বালনেন,
"কৈ, ঘারে কোন বৈষ্ণব পাইলাম না।" প্রভূ বলিলেন, "তুমি হারে কি
কাহাকেও দেখিলো না পু" তাহাতে চক্রশেশর বলিলেন, "হারে একজন
দরবেশকে দেখিলাম।" তথন প্রভূ বলিলেন, "তাহাকেই লইয়া আইস।"
এই দরবেশই—সনাতন।

ইনি কারাগারে. তাঁহার কনিষ্ঠ রূপের পত্র পাইয়া কারা-রক্ষককে উৎকোচ দিয়া বাহির হইলেন। দে ব্যক্তি দপ্ত সহস্র মুদ্রা পাইমা তাঁহাকে লইয়া রজনীতে গঙ্গা পার করিয়া দিল। স্নাতন, ঈশান নামক ভূত্যের সৃহত, গলা পার হইলেন। পার হইয়াই বুলাবনাভিমুখে ছুটিলেন। মঙ্গে সম্বল মাত্র নাই, পরিধান একবস্ত। কিন্তু আহার কি আরামের **ভাবনা আর তথন তাঁহার নাই। দনাতন কির্মণে প্রভুর নিকট যাইবেন** ইহাই ভাবিষা চলিতেভেন। দিবানিশি চলিয়া চলিয়া পাতভা পর্বতে আসি-লেন। কোন ভূমিকের সাহায্যে সেই পর্বত পার হইয়া আবার চলিলেন। ठाँशात मन्नी क्रेनात्तरे, निक्रे छष्ठ त्यारत हिन, ठारा मनाउन कानिएउन না। সেই স্থানে জান্ধিতে পারিলেন। ভূমিক তাহার সপ্ত মোহর गই-लन, जात এकটी মোহর লইরা সনাতন ঈশানকে দিলেন, দিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন। জ্বশান বাড়ী ফিরিলেন, ফিরিয়া একজন মহাতেজস্বী প্রচারক হইলেন। ঈশানের বছগণ, এখনও আছেন। প্রভূকে কেবল একবার দর্শন করিয়াছেন, স্নাতনের এই শক্তি। আর স্নাতনের সঙ্গে क्तिवन पूरे निवन समन कतिबाह्मन, मेनात्नत धरे निक । आत देशरे এত তেজকর হইল যে, তাঁহার পশ্চাৎ শত শত শিষ্য এক বলিয়া তাঁহাকে ' প্রোণ সমর্পণ করিলেন।

সনাতন দিবানিশি চলিতেছেন, এইরূপে হাজিপুরে আসিলেন। সেধানে সন্ধার সময় বিশ্রাম করিতেছেন, আর উক্তৈংবরে হরেরুঞ্চ-নাম অপিতেতিছেন। এ জগতে কে কাহার তলাস লয় ৭ এক শ্রীভগরান আমার, আর আমি তাহার। তিনি ছাড়া কে জানে বে দেখানে সনাতানত ক্রিক

বিরাজ করিতেছেন ? সেই সমন্ন স্নাতনের ভন্নীপতি শ্রীকান্ত, সেই হাজি-পুরে, গৌড়ের বাদসাহের নিমিত্ত বোড়া কিনিতে বাদ করিতেছিলেন। তিনি উচ্চ টুঙ্গির উপর বৃধিয়া, আরাম করিতেছিলেন। যে ব্যক্তি দাম জ্পিতেভিলেন, তাঁহার গলার স্বর ওনিয়া স্নাতনের স্বরের মউ বোধ ইইল। ত্রন শ্রীকান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া টক্সি হইতে নামিয়া, সেই ব্যক্তির নিকট আসিয়া. **८मरथन मनाउनरे नर**हे, उरव मूरथ माड़ि, हिन्न ७ मिलन रक्त शतिकान. CHE जीर्ग मीर्ग, जात वर्गान छेमांग ও देवतांगा ! हेशांख के किलांख करकवारत অবাক হইলেন। একট স্থির হইয়া বলিলেন, "একি ুমি এখানে?" তিনি গৌডের সংবাদ কিছুই জানিতেন না। তথা সনাতন সংক্ষেপ আপনার কাহিনী বলিলেন। শ্রীকান্ত বলিলেন, "বাড়ী চল।" স্নাতন বলি-লেন, "আমার বাড়ী কোথা? আমার বাড়ী আমি যাইতেছি।" ই কাস্ত ব্যাইতে গেলেন, কিন্তু মূথে উপদেশ আদিল না। যেখানে ঘোর বৈরাগ্যের ভরঙ্গ, দেখানে বিষয়-রূপ কুটা স্থান পাইবে কেন্ ? শীকান্তের কথা সনাতনের হৃদয়ে স্থান পাইল না, ভাসিয়া গেল। শ্রীকান্ত বৃঝিলেন, मनाजन याहरतन, कितिरातन ना । क्षीकांश व्यर्थ मिरामन, मनाजन नहें-লেন না। দারুণ শীত দেখিয়া শ্রীকান্ত একথানা শাল দিলেন, তাহাও তিনি নইলেন না। খ্রীকান্ত কান্দিতে লাগিলেন। পুরে একথানা ভোট কমল দিলেন। নিতান্ত অমুরোধে ও শ্রীকান্তের দুঃখ, ইইবে ভাবিরা সনাতন ভাহা নইলেন, লইয়া আবার অনস্ত পথে চলিলে<mark>ন। একাস্ত হা</mark> করিয়া সাক্রনয়নে দাঁডাইয়া কান্দিতে লাগিলেন।

় একটা গীতের কিয়দংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। সেটা শচীমাতার উক্তি, যথাঃ—

"তোমারা কেউ দেখেছ বেতে, আমার সোণার বরণ গৌর-হরি জনেক সর্যাসী সাথে। এ। তাহার ছেড়া কাঁথা গান্ন, প্রেমে চুলে পড়ে গান্নে যেন পাগলের প্রান্ন, মুধে হরেরঞ্জ বলে দণ্ড করোরা **হাতে।**"

শচীমাতা ইহাই বলিয়া নিমাইরের সন্ন্যাসের পরে মদীরা নগরে, তাঁহার পুরুকে তল্লাস করিতেছেন। এই গেল গানের ভাব। গোড় হইতে বৃন্দা-বন চারি মাসের পথ। গোড় হইতে বৃন্দাবনে যাইবার নানাবিধ পথ। সনাজন কি প্রকৃতে ইহাই বলিয়া ভল্লাস করিতে ক্লরিতে যাইভেছিলেন?

বধা:--"ভোষরা কি এই পথে একজন সন্নাদী ঘাইতে বেধিরাছ > তাহার কীচি বয়স, তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোণার ভায় ? তিনি প্রেমে উন্মত্ত, তাই পাগলের মত ঢুলিয়া ঢুলিয়া চালিয়াছেন। তাঁহার পরিধান কৌপীন, ও গাতে টেড়া কাঁথা, আর তাঁহার মুখে কেবল হরেক্লঞ্চ নাম ?" সনাতন তাহার কিছুই करतन नारे। मनाजन এकमरन शिग्नाছिल्लन। लारकत निक्र अकरात्र প্রভুর সংবাদ দ্বিজ্ঞাসা করেন নাই। কারণ সনাতন জানিতেন বে, স্থ্য উদয় হইলে লোকে আপনি জানিতে পায়। প্রভ যেখানে আছেন দেখানে লক্ষ লোকে হরিধানি করিতেছে, দেখানে লোকে তাঁহার কথা বাতীত অল্প त्कांन कथा विलिट्न नां। काथां अधिन वृद्द अफ इंग्र, छाहांत्र निवर्णन वह-দুর হইতে পাওয়া যার। প্রভু বেখানে উদয় হইরাছেন, সে দেশ আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। স্বতরাং সনাতন জানিতেন যে, প্রভুর অবৃত্বিতির ৰহদুরে থাকিতে তিনি জানিতে পারিবেন যে, প্রভু অগ্রে জীবের প্রতি রুগা করিয়া নুজ্য করিতেছেন! প্রভু বে গ্রাম দিয়া গমন করেন সেধানে ও তাহার চতুম্পার্থে তাঁহার গমনের সাক্ষা থাকে। তিনি যে পথ নিল্লা প্রিয়া-ছেন, তাহার ছধারে তাঁহার গমনের দাক্ষী রাথিয়া যান। প্রভু যে মুখে যাইতেছেন, যে দিকে তিনি আসিতেছেন, এই সংবাদ, তাঁহার বহু অঞ **চ**िनया यात्र ।

সনাতন যেই মাত্র বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন, সেই গুনিলেন যে প্রাপ্ত থ নগরে আছেন। তাঁহার কি বাড়ীর নধর তলাদ করিতে হইল? তাহা নর। কোথা আছেন, না চন্দ্রশেধরের বাড়ী। চন্দ্রশেধরের বাড়ী কোথা? বে দিকে লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধনি করিতেছে! সনাতন এই সংবাদে অতি আখানিত ও পুলকিত হইলেন, হইরা আতে আতে চন্দ্রশেধরের বাড়ীর ঘারে বিদিলেন। অভ্যন্তরে প্রভু, হারে সনাতন ৮ সনাতন প্রভুব চরণ ধ্যান করিতেছেন। সনাতন প্রভুব চরণ ধ্যান করিতে করিতে, এই হুই এক মান ইটিয়া আসিরাছেন। সনাতন, প্রভুবে সম্পূথে পাইরাছেন বটে, কিন্তু ইহাতে আখানিত হরেন নাই। কারণ তাঁহার হুদরে যে অন্তর্গে তাহাতে বিন্দুমান্ত কণ্টতর নাই। কারণ তাঁহার হুদরে যে অন্তর্গে তাহাতে বিন্দুমান্ত কণ্টতর নাই। কারণ তাঁহার হুদরে যে অন্তর্গে তাহাতে বিন্দুমান্ত কণ্টতর নাই। কারণে তাহাত কালনিক কালনিক কালনিক আইল বিষাদ। তাঁহার বে হুদরের অন্তর্গে সে কালনিক নয়,

ছইলে সে অসুতাপে বিশেষ কোন লাভ নাই। শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করা যায় না।

গুদিকে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানিয়াছেন যে সনাতন ত াছেন; জানিয়া চন্দ্রশেশরকে বলিতেছেন, দারে যে বৈশুব আছেন ত্রিক্ত ডাকিয়া আনো। চন্দ্রশের আজা শুনিয়া বাহিরে যাইয়া দেখিলেন দারে কোন বৈশুব নাই। তবে একজন অতি মলিন, জীর্ণ নার্ণ অবস্থায় বিসমা আছেন; মুথে দাজি, বেশ ঠিক দরবেশের ছায়। তাই প্রভুর কাছে বলিলেন যে, কোন বৈশুবকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল একজন দরবেশ আছেন। প্রভু বলিলেন, তাহাকেই লইয়া আইদ।"

চন্দ্রশেষর অবাক! যাহারা দরবেশ, তাহাদের উপর সাধারণতঃ লোকের কি বৈঞ্বগণের বড় শ্রন্ধা নাই। তাহাদের যে সমুদায় ক্রিয়া আছে, তাহা অফু-মোদনীয় নহে। প্রভুকে রাজরাজেখনগণ চেষ্টা করিয়া দর্শন পায় না। আজি প্রভু এই নরবেশকে আপনি ডান্ধিতেছেন! নরবেশের উপর চন্দ্রশেশবেশব বড় ভক্তি হইয়াছে। বলিতেছেন, "কে গা আপনি, আপনাকে প্রভু ডান্ধিতেছেন।" প্রভু ডান্কিতেছেন, ইহাতে সেই নরবেশ চন্দ্রশেখরের নিকট "আপনি" হইয়াছেন।

তথন হর্বে, আশব্যে, চিস্তায়, ভয়ে, ভক্তিতে, সনাক্রনের অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইল। তিনি চল্রশেথরকে বলিভেছেন, "প্রভূঁ ডাকিতেছেন ? সভাই
ডাকিতেছেন ? আমাকে ডাকিতেছেন ?" চল্রক্রেথরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁগা মহাশর, প্রভূ কি আমাকে ডাকিতেছেন ? আপনার ভূল
হয়েছে, প্রভূ আমাকে ডাকিবেন কেন ? প্রভূ আর কাহাকে ডাকিতেছেন।" চল্রশেথর বলিলেন, "হাঁ আপনাকেই ডাকিতেছেন।" সনাতনের
সন্দেহ গেল না। প্রভূ তাঁহাকে কিকতের ভার একবার মাত্র দেখিয়াছেন।
লক্ষ ভূবনপাবন ভক্তে প্রভূর সেবা করিতেছেন, তিনি (সনাতন) অম্পৃষ্ঠ
পামর; প্রভূর তাঁহার কথা মনে থাকিবে কেন ? থাকিলেই বা এমন নরাধমকে তিনি ডাকিবেন কেন ? চল্রশেথরকে বলিতেছেন, "ঠাকুর, আপনার
ডুল হইয়ছে, আপনি ভিতরে গমন কক্রন, আবার জিল্পানা করিয়া আফ্রন যে,
প্রস্থ কাহাকে ডাকিতেছেন।" সমাতন এইরপ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন।

এই সমুদার প্রদাপ ভনিয়া চক্রশেধর বলিলেন; "আপনাকেই ভাকিতে-ছেন, অভএব চনুন।" তথন স্নাত্ন ( যণা ভক্তমালে )—

শ্হই গোচ্ছা তৃণ করে এক গোচ্ছা দত্তে ধরে পড়িলা গৌনাঙ্গ-রাঙ্গাপায়।

গ্নয়নে শতধারা বাজদভ-জন পারা

অপরাধী আপনা মানয়।

"ভোমার চরণ নাহি ভজি মোর গতি এহি সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি।

কদৰ্য্য বিষয় ভোগ কামাদি ষড়্বৰ্গ রোগ তাহে ভ্ৰমি স্থথ বৃদ্ধি করি॥

নীচ সঙ্গে সদাস্থিতি নীচ ব্যবহারে মতি

নীচকর্মে সলাই উল্লাস।

এহেন হল ভ জন্ম পাইরা কি ুকৈ**ত্ব কর্ম** কেবল হইল উপহাস॥

শরণ, লইন্থ প্রভূ হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভূ করুণা কটাক্ষ মোরে কর।

ও রাঙ্গাচরণে মতি ত্রৈলোক্যের সারগতি এ অধ্য জনারে বিচার॥"

সনাতনের আর্ত্নাদ শুনিয়া দৈতা বিষাদ ছল ছল প্রভূর নয়ন।

আবিঙ্গন দিতে চায় সনাতন পাছে ধায় কছে "মোরে নাকর স্পর্শন॥

তোমা স্পর্শ যোগা প্রাভু মুঞি ছার নহি কভু ছণাস্পানময় এই দেহ।

পাপময় স্থকদর্যা সাধুর সভায় বর্জন্য মোরে ম্পর্শ প্রভুনা করহ॥"

প্রভু কহে "গনাতন দৈভ কর সম্বরণ তোর দৈভে ফাটে মোর বুক।

কুম্ব যে দয়াল হয় ভাল মন্দ না গণয় হইল যে তোমার সন্মুধ রুঞ্জ রূপা ভোমা পরি বিষয় কৃপ হতে।

নিষ্পাণ তোমার দেহ ক্ষণ্ডক্তি মতি অহো তোমা স্পানি পরিত্র হইতে॥"

প্রভূ কাণীতে রহিলেন, কারণ সনাতনকে শিক্ষা দিতে হইবে। পূর্কো প্রধাণে রূপকে শিক্ষা দিয়াছেন, এখন সনাতনকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ছই ভাইকে কৃদাবনে রাখিয়া তাঁহাদের দ্বারা জীবকে বৈষ্ণব-ধর্মের তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। এই শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিতে প্রভূর ভূইমাস লাগিয়া-ছিল, প্রীচরিতামূত গ্রন্থে এ সমুদ্র তত্ত্ব বিবরিত আছে।

প্রভূ যথন রুলাবন যাইতে যাইতে কানী তাগি করেন, তথন প্রকাশানল বড় থুসি হইলেন। তথন তিনি যেথানে সেথানে যথন তথন
বলিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণচৈত্ত মূর্থসন্নাসী, আপনার ধর্ম জানে না, বেদ
বেদান্ত পাঠ তাগি করিয়া নৃতাগীত করে, ভাবকানী দারা ইতর লোককে
ভূগায়। আবার সে ব্যক্তি মহা ঐক্রজালিক, নানা রূপ আশ্চর্য্য দেখাইয়া বড়:বড় লোককেও মুগ্ধ করে। বাহ্নদেব সার্ব্ধভৌম নাকি তাহাকে
ক্রু বলিয়া নিদ্ধারণ করিয়াছেন। এমন কি তাহাকে নাকি যে দেখে
সেই ক্রু বলিয়া বিধাস করে। কিন্তু এ সমুদায় ভাবকানী কাশীনগরীতে
চলিবে না।

ষণনই প্রভাব প্রভাব শুনিতেন, তথনই প্রকাশ নাদ ট্রিগির জার প্রভ্জের নিদা করিতেন। কাশী তাগে করিয়া প্রভু রুদাবন ান করিলে, প্রকাশানদ বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি ঠিক তাহাই ইইয়াছে। ভয়ে চৈতত্ত্ব আমাদের নিকটে আসে নাই, পলাইয়া গিয়াছে। দেখিও এ নগরে সে আর আমিবে না।" কিন্তু প্রভু যথন ফিরিয়া আমিলেন, এবং নগরে আবার কোলাহল হুইল, তথন প্রকাশানদের পূর্বকার কথা রহিল না। তথন সে কথা একটু পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, "চৈতত্ত্ব আবার আসিরাছে । তা আহক, দেখিও সে দ্রে দ্রে থাকিবে, আমাদের এদিকে কথানও আমিবে না। তবে দেখিও, তোমরা তাহার নিকট বাইও না। তাহার বড় শক্তি, সর্বভৌমের তায় প্রচণ্ড লোককে ভ্লায়, তোমাদের ভুলাইবে বিচিত্র কি । তাহার যে মত তাহা পালন করিলে ইংকাল প্রকাল চই নই হয়।"

প্রকৃত কথা প্রকাশানন্দের যে বিশ্বাস, তাহাতে তিনী বৈশ্ববগণে
মতে এক প্রকার নান্তিক। কাজেই প্রভূর ধর্মে ও প্রকাশানন্দের ধর্মে
সংপ্রাতির সম্ভাবনা নাই। প্রকাশানন্দের নিকট এই নিন্দা শুনিয়া, যে প্রভূবে
কথন দেখে নাই সে প্রভূর দর্শনে নিরস্ত হইতে পারিত, কিন্তু যে একবার সে চাঁদমুখ দেখিয়াছে, সে আর তাহা শুনিবে কেন? যাহা হউক,
প্রকাশানন্দ প্রভূর এই উপকার করিলেন যে, প্রভূকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে
নির্জ্ঞানে সনাতনকে শিক্ষা দিবার অবকাশ করাইয়া দিলেন। প্রকাশানন্দের
উত্তেজনার অনেকে প্রভূর নিকট যাইতে বিরত হইল, তাহাতে প্রভূ একটু
আরাঞ্জ করিবার অবকাশ পাইলেন।

✓ এদিকে প্রভর ভক্তগণ মহাক্রেশে দিন যাপন করিতে বাগিলেন। তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের প্রভু স্বরং শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহারা প্রভুকে প্রকৃতই প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসেন, তাঁহারা প্রভুর নিন্দা গুনিয়া মর্মাহত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের জঃথ প্রভর নিকট জানাইতে লাগিলেন। প্রভূ শুনিতেন আর ঈষং হাস্ত করিতেন, কিছু ব্লিতেন না। তথন ভক্তগণ এক প্রামর্শ করিলেন। সেখানে একজন মহারাষ্ট্রীয় রান্ধণ বাস করিতেন, তিনি বড় লোক। তিনি প্রভুকে দর্শন মাত্রে তাঁহার চরণে চিত্ত সমর্থণ করিয়াছেন। প্রকাশানল এক প্রকার কাশীর রাজা। তাঁহার প্রতি এই ব্রাদ্ধণের বড় ভক্তি ছিল, কিন্তু প্রভুকে দর্শন করা অবধি তিনি প্রভুর চরণ মাশ্র করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে প্রকাশানন্দও তাহাই করেন। তাই তাঁহাকে প্রভুৱ চরণে আনিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রভুৱ গুণামুবাদ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন স্থফল হয় নাই। ব্রাঞ্চণ ভাবিলেন যে, প্রকাশানন্দ স্বল-চিত্ত সাধু। প্রভুকে যে তিনি নিন্দা করেন তাহার কারণ প্রভুকে কখনও দেখেন নাই। একবার যদি তিনি প্রভুকে দেখেন তবে তাঁহার চুর্ম্মতি ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকাশানন প্রভুর নিকট আসিবেন না, প্রভুকেও তাঁহার নিকট ঘাইতে বলিতে পারেন না। ইহার উপায় কি ? তথন তিনি প্রভুর ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া এক পরামর্শ সাব্যস্ত করিলেন। ভাবিলেন যে কানার সমুদায় সন্ন্যাসীকে निमञ्जभ कतिरात्रन, कतियां প্রভাবে भिन्छि कतियां स्थारन लाग्या याष्ट्ररात्र । এই পরামর্শ সাবাত হইলে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দশসহত্র সর্যাসী নিময়ণ ক্রিলেন, তাঁহাদের অভার্থনার নিমিত্ত প্রকাপ্ত আলোজন ক্রিলেন। তাহার

পর সকল ভক্তগণ জুটিয়া প্রভুর নিকট গমন ক<sup>্রিরা</sup> নিমস্ত্রণের কথা বলিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে প্রভিন্ন; পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আমরা জানি যে স্থানি-সমাজে আগনি গমন করেন না। কিন্তু আমার বড়ৌ আপনার পবিত্র করিতে হইবে।"

প্রভূ সর্বান্ত এ সমুদার ষড়্বন্তের মর্মা বুঝিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার ভক্তগণ সকলে প্রামর্শ করিয়া, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ লইয়া যাইতে আসিয়া-ছেন। বুঝিলেন যে, সয়য়িসিগণের উদ্ধার সকলের উদ্দেশু। প্রভূ ঈ্ষথং হাশু করিলেন; করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যাহা অভিকৃচি।"

তথন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন !

প্রকাশানদ ভানিলেন যে, "চৈত্ত" নিমন্ত্রণে আসিতেছেন, আর এ কথা এই দশসহস্র নিমন্ত্রিত সন্ত্রাগাঁ ভানিলেন। অভাভ সন্ত্রাসিগণ বড় কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন, কিন্তু প্রকাশানদ সন্তবতঃ একটু চিন্তিত হইলেন। এই "চৈত্তত", যাহাকে তিনি প্রকাশে বার বার নিদা করিয়াছেন, এখন অনায়াসে তাহার স্থানে,—তিনি যেখানে সন্ধবলে বলীয়ান, সেখানে—ক্ষেছাপূর্কক আসিতেছে! ইহার মানে কি গু সার্ক্তেনির ভার তাঁহাকেও ভুলাইবে নাকি গ

সন্ন্যাদিগণ সভায় বদিয়া প্রভুর জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা দেখিবেন, বাঁহাকে লোকে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করে, সে সন্ন্যাদী না জানি কেমন। এমন সময় প্রভু, সনাতন প্রভৃতি চারিজন ভক্ত সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে উপস্থিত হইলেন। এথানে আমি আমার "প্রবোধাননের জীবন-চরিত" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিব।

প্রভূ আসিলে, সন্ন্যাসি সভান্ন "ঐ চৈতন্ত আসিতেছেন" বলিয়া একটী ধ্বনি হইল। সকলে উকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতেছেন যে, সাড়ে চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, কাঁচাকাঞ্চন বর্ণের একটি যুবা পুরুষ, অতি মন্থর গতিতে, অবনত মুখে আগমন করিতেছেন। মুখের এরপে কমনীয় ভাব যে, স্ত্রীলোকের মুখ বলিয়া লম হয়। প্রসন্ন বদন, উন্নত ললাট, ও কমল নয়ন। প্রভূ মন্তক অবনত করিয়া যেন সশস্ক ও সলজ্জ হুইনা ধীরে ধীবে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার চারিজন ভক্ত। সন্ন্যাসিগণ ভ্রু ভূপান্ত্রেন বিন্য়া আছেন। প্রভূ অংগ্র আসিয়া মুখ উঠাইয়া গোচ্ববে তাঁহাদিগকে নমন্ত্রে কবিলেন। প্রে বাহিরে পাদ প্রকালনের

## প্রভু ও সরস্বতী।

বে স্থান ছিল, সেথানে পাদ প্রকালন করিলেন; করিয়া—সেই খারে বসিলেন!

সন্ত্রাসিগণ এ পর্যান্ত তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন; দেখিতেছেন তাঁই ব্যাক্রম অতি অল, এমন কি বালক বলিলেও হয়। প্রভুর ব্যাক্রম তা একত্রিশ, কিন্তু দেখিতে তাহা অপেক্ষা অল্ল ব্যান্ত্র বলিয়া বোধ হইত মুখে ঔকত্যের চিহ্নও নাই। বরং দেখিলে বোধ হয় এলপ সরল নির্গুলামান্ত্র ত্রিজগতে কেহ নাই। বদন মলিন অথচ প্রফুল্ল, যেন অন্তর্গুগ্রম্ম আনন্দ রহিয়াছে।

প্রভুষ মুথ দেখিরা প্রকাশানন্দের চিরকালের শক্ত মুহূর্তমধ্যে বিলুপ্ত প্র হইল। বরং সেই মুথ যেন উাহার প্রাণকে টানিতে লাগিল। প্রকাশনন্দ নদাশর, মহাজন। তাঁহার সভাতে শ্রীক্ষণটৈতত আসিয়া অপবিত্র স্থাবিদিলেন, ইহা সামান্তত তিনি করিতে দিতেন না। তাহার পরে প্রভৃতিব যত রাগ থাকুক, তিনি যে একজন প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা তিনি তাবেশ বুঝিয়াছেন।

আবার প্রভুর বদনদর্শনে ও তাঁহার দীনতায় মুগ্ধ হইয়া আর থি থাকিতে পারিলেন না। অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার সঙ্গে সে সহস্রাধিক সয়্যাসী সকলেই দাঁড়াইলেন। তথন প্রকাশানন্দ প্রভু আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শ্রীপান! সভার মধ্যে আগমন কর্মন। অগ বিত্র স্থানে বসিয়া কেন আমানিগকে ক্লেশ দিতেছেন ?"

ইহাতে প্রভু করবোড় করিয়া বলিলেন, "আমার সম্প্রদায় অতি হীন আপনার সম্প্রদায় অতি উচ্চ। আপনাদের সভার মধ্যে আমার বসা কর্তুনর।" ইহার তাৎপর্যা এই যে, প্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন সন্নাসীদিগের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে সরস্বতী, তীর্থ, প্রপ্রভৃতি উচ্চ, এবং ভারতী নীচ। এ কথা শুনিয়া ও প্রভুর দৈন্তে মুহইয়া, সরস্বতী আপনি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া একেবারে সভা মধ্যস্থানে লইয়া বসাইলেন।

মহামূভব সরস্বতীর তথন শক্ততা প্রায় গিয়াছে, বরং সেই স্থানে বাৎসল্য মেহের উদয় হইয়াছে। প্রভুর সরল ও স্থন্দর মুথ, দীনভাব ১ চরিত্র দেখিয়া সরস্বতী বৃথিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভুর প্রতি ক্রোধ ছিং বটে, কিন্তু প্রভুর তাঁহার প্রতি ক্রোধ মাত্র নাই। ইলাভে মনে এক

অস্তাপের উদয় হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমি শুনিরাছি আপনার নাম শ্রীক্ষটেতহা, এবং আপনি শ্রীকেশব ভারতীর শিষা। কিন্তুঃ আমাদের মনে একটি হুঃখ আছে। আপনি এই স্থানে থাকেন, আমরা আপনার এক আশ্রমের, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন নাই কেন?"

ু প্রস্কু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, নিতান্ত অপরাধীর স্থায় অবনত মুখে রহিলেন।

তথন সরস্বতী ঠাকুর সরল ভাবে তাঁহাকে সম্পার মনের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখিয়া আমরা বিশ্বিত হইয়ছি। আপনাকে সাক্ষাং নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়। আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের সাম্প্রদার ক সম্যাসী হইয়া আমাদের সহিত মিলিত হয়েন না কেন ? শুনিতে পাই সয়াসীর যে প্রধান ধর্ম বেদ পাঠ তাহা আপনি করেন না। আবার সয়াসীর পক্ষে নিতান্ত দৃষ্ণীয় কার্য্য, মৃত্যু গীত প্রভৃতি ভাবকালিতে আপনি নিময় থাকেন। আপনি স্ববোধ, আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি: আপনি এ সমন্ত ধর্মবিক্ষাক কার্য্য ও হীনাচার কি কারণে করেন, তাহা আমাকে রূপা করিয়া বলুন।"

শূরস্বতীর প্রস্কৃতই তথন বিদ্বেষ ভাব গিয়াছিল। আবার, প্রভুর নিকটে বিদ্যাইহা ব্রিভে পারিলেন যে, তিনি যাহা পূর্ব্বে ভাবিরাছিলেন, এ রাজি নিতান্ত তাহা নয়। এই জন্ম, আপনি যে পূর্বে প্রভুকে নিলা করি নিলেন, সেই দোষ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত, ও কতক কৌনুহল তুঠি করিবার নিমিত্ত, আগ্রীয়তা ভাবে, প্রথম বিরক্তির সহিত্ত, উপরোক্ত কথা গুলি জিল্লাসা করিলেন।

প্ৰভূ কি উত্তৰ করেন ইংগ শুনিবাৰ নিমিত্ত সভাস্থ লোকে স্তব্ধ হইয়া বহিলেন।

কথা এই, প্রভুকে দেখিয়া সরস্বতী ও তাঁহার সহস্রাধিক শিষোর মন বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে বুঝিলেন যে, এ বস্তাট হয় সিদ্ধপুরুষ, নয় কোন দেবতা, ছলনা করিয়া মন্তব্য সমাজে বেড়াইতেছেন।

ধেরপ সরস্বতী বাংসল্য ভাবে বলিলেন, প্রিগোরাঙ্গ দেইরূপ গুরু-বুদ্ধিতে উত্তর দিলেন। শ্রীগোরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'শ্রীপাদ! আমি আমার কথা আমূল আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। আমি যথন গুরুর আশ্রম লইলাম, তথন তিনি দেখিলেন যে, আমি মূর্য। ইহাতে তিনি বলিলেন, 'বাপু, তুমি মূর্য, তুমি বেদাস্ত পড়িতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে তুমি হুংখিত হইও না। তাহার পরি-বর্ত্তে আমি তোমাকে অতি উত্তম দ্রব্যই দিতেছি।' ইহা বলিয়া তিনি বলি-লেন, 'বাপু এই শ্লোকটি তুমি কণ্ঠস্থ কর:—

> হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরহুথা॥"

শ্রীগোরাস প্রভ্র গলার স্বর সঙ্গীত হইতে মধুর। তিনি যথন মলিন মুখে ধীরে ধীরে আপনার কাহিনী বলিতে লাগিলেন, তথন সকলে নীরব হইয়া গুনিতে লাগিলেন।

প্রভুবে শুদ্ধ এই প্রোকটি পাঠ করিলেন তাহা নয়, উহার ব্যাখ্যাও করিলেন। ব্যাখ্যা অঙ্কুত। এ ক্ষুদ্র শ্লোকের মধ্যে এত অর্থ আছে জগতে পূর্বের কেহ তাহা জানিতেন না। প্রভু শ্লোকের অর্থ করিয়া পরে বলিতেছেন,—

"গুরুদেব আমাকে বলিতে লাগিলেন, এই দেথ বাপু কলিকালে নাম বাতীত আর গতি নাই; অতএব তুমি শুদ্ধ কৃষ্ণ-নাম জপ কর, তোমার আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না; ইহাতে তোমার কর্মবন্ধ ক্ষম পাইবে, অধিকন্ধ ব্রহ্মা প্রভৃতির যে ছন্ন ভি ধন কৃষ্ণপ্রেম, তাহাও লভা হইবে।"

সন্ন্যাসীরা ও প্রকাশানন্দ নানা কারণে প্রভুর কথা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভুব নিকট হরেন্মি শ্লোকের ব্যাথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, বালক সন্মাসী একজন প্রবল পণ্ডিত।

শ্রীগোরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন, "আমি গুরুদেরের এই আজ্ঞা পাইয়া মন লুচ করিয়া ক্ষণনাম জপিতে লাগিলাম। কিন্তু নাম জপিতে জপিতে, আমার মন ল্রান্ত হইল। ক্রমে আমার দ্ব প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। আমি শেষে কথন হাস্ত, কথন ক্রন্দন, কথন নৃত্য, কথন গান করিতে লাগিলাম, তহু ও মন এলাইয়া গেল ও এক প্রকার পাগল হইলাম। তথন আমি ভীত হইয়া আপনার অবস্থার কথা বিচার করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমার এ কি দশা হইল ? এ ত উন্মন্ত জনের অবস্থা। তবে কি আমি দত্যই পাগল হইলাম ? এই সমস্ত ভাবিয়া বাস্ত ও ভীত হইয়া আবার গুরুর শরণাপার হইলাম; এবং তাঁহার চরণে এই নিবেদন করিলাম যে, প্রেভু,।আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিলেন, ইহার এ কি প্রকার শক্তি?

ভাপনার আক্রাক্রমে আমি কঞ্চনাম জণিতেছিলাম, জণিতে জণিতে আমার বৃদ্ধি ল্রান্ত হইরা গেল, এখন আমি হাসি কাঁদি নাচি গাই, এমন কি; আমি নাম জণিরা এক প্রকার পাগল হইরাছি। এখন আমি এ দার হইতে কি করিরা উদ্ধার হই, আপনি তাহার বিহিত আক্রা করিয়া দিউন।'

আমার গুকদেব এই কথা শুনিয়া হাস্ত করিয়া বলিলেন, 'তোমার এ বিপদ নয়, এ তোমার সম্পদ। তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। ক্রফানামের শক্তিই ঐরপ। উহাতে ঐরপ হৃদয় চঞ্চল করে, ঐাক্রফের চরণে রতি উৎপাদন করে। জীবের যে পরম পুক্ষার্থ, যাহা হইতে জীবের আর সৌভাগা হইতে পারে না, তাহাই, অর্থাৎ ক্রফপ্রেম, তুমি পাইয়াছ।'

গুরু ইহাই বলিয়া আমাকে কয়েকটি শ্লোক শুনাইলেন, মথা আমদ্ভাগবতে—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীক্রা গোডাসুনাদ্রনন্ত্যতি লোকবায়ঃ॥

হসতাথো রোদিতি রৌতি গামত্যুন্যাদ্বনন্ত্যতি লোকবায়ঃ॥

"এই প্রকারে মিনি অন্তরাগ-বিগণিত চিত্ত হইয়া উচ্চৈ:স্বরে আপনার প্রির শ্রীক্ষণনাম লইয়া হাজ, রোদন, হংকার, গীত ও নৃত্য করেন, তিনি সংসার হইতে স্বতম্ভ থাকিয়া জীবগণকে রক্ষা করেন।"

> মধ্রমধ্রমেতরক্ষলং মঞ্চলানাং দকলনিগমবল্লীসংদলং চিৎস্বরূপং। সক্ষদিপিবিণীতং শ্রদ্ধা হেলয়া বা ভৃত্তবর নরমাত্রং ভারমেৎ কুফানাম ॥

"যে কেই ইউক না কেন, যদি পরম মধুর মঙ্গলের মঙ্গলকর সকল নিগমের স্কুল-স্কলপ চিন্মর কঞ্চনাম একবার হেলায় অগবা শ্রন্ধায় গান করে, ভাহা ইইলে, হে ভূঞ্জবর, সেই ক্লেয়র নাম তাহাকে উদ্ধার করেন।"

ভংকগামূ তপাগোদো বিহসপোনহাম্ন:। \_ কুর্বন্তি কুতিনোহকুজুং চতুর্ব্বর্গং তুণোপমং॥

"যে ক্রতি রাজিরা মহানদেদ ক্রথকেথামৃত সাগরে বিহার করেন, তাঁহারা ক্লছে,বভা চতুর্বর্গকে অনায়াসে তৃণবং তুছেজ্ঞান করিতে পারেন।"

তদনস্তর গুরুদেব বলিলেন, 'তুমি ক্লফপ্রেম পাইয়াছ, আমি তোমার গুরু, তোমার নিমিত্ত আমিও কুতাথ হইলাম।' গুরুর এই আজা গুনিরা আমার শ্রাণ্র হইল। আমি তাঁহার আজা দৃঢ় করিয়া ক্লফনাম জুপিয়া থাকি। ইহাতে আমি যে ক্লুনৰ ও হাত প্রাভৃতি করি তাহাতে আমার ছাত নাই। ইহা আমি নামের শক্তিতে করিয়া থাকি, ইচ্ছা করিয়া করি না।"

শ্রীগোরাঞ্চ বৈভের সহিত বধন কথা কহিতে লাগিলেন, তথন যেন মধু বরিষণ হইতে লাগিল। তাঁহার বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসিগণের চিত্ত কোমল হইল।

প্রীগোরাল এই রূপে প্রকাশানলের কয়েকটা প্রাপ্তের উত্তর দিলেন।
তাঁহার তিনট প্রাপ্ত প্রথম বেরান্ত পড়না কেন্ ? দ্বিতীয় নৃত্য গীত কর
কেন ? তৃতীয় আমানের, অর্থাৎ স্মাাদিগণের, সহিত ইপ্ত গোষ্টি কর
না কেন ? প্রভুইহার উত্তরে বলিলেন, বেরান্ত না পড়িলে চলে, হরিনামই
ব্যেষ্টা আবার বলিলেন, বেরান্ত পড়িলে কোন ফল নাই। কলিকালে
হরিনান বাতীত অন্ত গতি নাই, নাই, নাই। নৃত্য গীত সম্বন্ধে বলিলেন, আমি
ব্যে নৃত্য গীত করি, সে ইচ্ছার করি না। নামের শক্তিতে প্রেমোন্য হয়,
প্রেমোন্য হইলে নৃত্য গীত আগনি আইসে। তিনি যে স্মাদিগণের সহিত
কেন বিলিতে যান না, তাহার বিশেষ কোন উত্তর দিলেন না।

প্রকাশাননের চিত্র তথন প্রভুক্তৃক মার্রই ইইয়াছে। কিন্তু তথনও তাঁহার মজিমান মাছে। তথনও তিনি ভাবিতেছেন যে, এ একটা স্থানর বস্তু, ইহার কথা অতি মিই, এ যুবক সুবোধ, তবে একটা অপূর্ব সামগ্রী হইবে। ইহার রঞ্জপ্রেম হইয়াছে, ইহা বছু মঙ্গল; কিন্তু ইহার বেনান্তের প্রতিভক্তিনাই, মে বছু দোবের কথা।

প্রভু চুপ করিলে, প্রকাশানন্দ একটু চিন্তা করিয় পরে বলিতেছেন,

"এ অতি উত্তন কথা। ইংতি কাহার আপত্তি হইতে পারে না। ক্রঞ্জানান লও, ইংতে সকলের সভোষ। ক্রঞ্জেম হওয়া বড় ভাগোর কথা
ভাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বেদান্ত পুড় না কেন 
বিদ্যালয় অশ্বন কেন 
স্প্রালয় ব্যালয় কেন 
স্প্রালয় ব্যালয় কেন 
স্প্রালয় ব্যালয় কেন 
স্প্রালয় ব্যালয় ক্রম স্প্রালয় ক্রম স্প্রালয় ব্যালয় ব্যালয় ব্যালয় বিশ্ব স্প্রালয় ব্যালয় ব

প্রভূ বলিলেন, "শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার যদি উত্তর না দিই, তবে আমার অপরাধ হইবে। উত্তর দিলেও যদি আপনা-দের তৃষ্টিকর না হয়, তাহা ছইলে আপনারা বিরক্ত হইতে পারেন। তাহা হইলেও আমার অপকার হইবে। অতএব আপনারা যদি আমার অপরাধ না লগেন, তবে আমি সরল ভাবে বলিতেছি যে, আমি কেন বেশাস্ত পঠি করি না।" ইহাতে প্রকাশানন্দ ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "এপাদ! আপনি কি বলিতেছেন? আপনার কথা গুনিয়া আমরা বিরক্ত হইব ইহা কি হইতে পারে? আপনার মুথে মধু ক্ষরিত হইতেছে। আপনার মাধুরীপূর্ণ বিগ্রহ দেখিলে আপনাকে সাক্ষাং নারায়ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। আপনি অভায় বলিবেন ইহা কখনও সম্ভাবনা হইতে পারে না, আপনি অভ্নেদ আমানিপিকে বলুন, বলিয়া আমাদের কর্ণ হপ্ত কর্মন।"

প্রভু বলিলেন, "বেদান্ত ঈশ্বরের বচন। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ সন্তবে না।

এই বেদান্তের হত্তে বে মুখ্য অর্থ তাহা অবশ্র মানিব। শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ
করিয়াহেন তাহা শঙ্করের বাক্য, ঈশ্বর বাক্য নহে। হত্তের প্রকৃত অর্থ কি
তাহা পরিকার লেথা রহিরাছে। সে হত্ত থাকিতে ভাষ্যে যাওয়ার প্রয়োজন
নাই। ব্যাথার তথনি প্রয়োজন, যথন হত্ত ব্নিতে কটকর হয়। আমরা
দেখিতেছি হত্তের অর্থ সরল, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহা ব্রমা
কষ্ট। আপনারা দেখিবেন যে, হত্তের অর্থ করুরুপ, এবং শঙ্করাচার্য্য কোন
তিদেশ্র সাধন নিমিত্ত ভাহার অর্থ আর ক্রন্তপ করিয়াছেন। তুল কথা,
হত্ত অতি সরল তাহা সকলেই ব্নিতে পারেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য
যেরূপ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন তাহা তাহার মনক্রিত, হত্তের
অর্থের স্মিতি উহা মিলে না।"

সন্নাদার। ইহাতে একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন। শঙ্করাচার্য্যের ভাষে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহানের মনে স্বপ্নেও ইনিত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহারা জগন্ও স্বলিয়া মাস্ত করেন। তাঁহার ভাষে দোষারোপ করাতে তাঁহারা উহা প্রমাণ করিতে বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার এত বড় কথা বলিথার কি হেতু আছে ? শকরাচার্য্য জগতের নমস্ত, তাঁহুকে সকলেই গুরু বলিয়া মাস্ত করিয়া পাকে, আপনি যে তাঁহার ভাষে দোষারোপ করিতেছেন, ইহা বড় সাহসিক্তার কথা।"

প্রভূ বলিলেন, "শকরাচার্যা জগতের গুরু সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশর সকল অপেক্ষা বড়, বেদ তাঁহার শ্রীমুথের আজা। এ স্থ্রের যে সরল অর্থ ' ছাহা ঈশ্বরের বাকা। শক্ষর যে অর্থ করিয়াছেন উহা সরল নহে। আপ-নাদের আজ্ঞাক্রমে আমি দেধাইতেছি যে, শক্ষরাচার্য্যের উদ্দ্যেশ্য নিজ মত-ছাপন, ও তাঁহার ভাষা মনঃক্ষিত।" তথন শ্রীগোরাঙ্গ শছরাচার্য্যের ভাষের দোব দেখাইতে লাগিলেন। ভিনি
বলিতে লাগিলেন, আর সন্ন্যাদিগণ তক হইরা ভানিতে লাগিলেন। শ্রীগোরাঙ্গ
কিরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস শ্রীচৈতভ্য-চরিতামূতে
আছে। শ্রীসনাতন গোষামী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বিচারের
কথা তাহার মুথে বুলাবনের ভক্তগণ শ্রবণ করেন, ও তাঁহানের কাহারও
কাছে শ্রীকৃঞ্চনাস করিরাজগোষামী শ্রবণ করিরা চৈতভ্যচরিতামূতে সেই
বিচারের সার সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

সন্যাসীরা প্রীগোরান্সের অভ্ত বাক্য শুনিয়া আশ্চর্যায়িত ইইলেন। তাঁহারা কেবল পড়িয়া হাইতেন, তাঁহানের গুরু বেরূপ বুঝাইতেন তাঁহারা সেইরূপ বুঝিতেন। এখন প্রস্কুটিল। তথন পরস্পরে এই ভাবে মুখ চাওয়া-চাই করিতে লাগিলেন যে, রুক্ষ-চৈত্র স্থু পরম স্কুলর ও পরম ভক্ত নন, পরম পণ্ডিতও বটেন। প্রকাশানক্ষের অভিমান ছিল যে, জগতে তাঁহার আয়ে পণ্ডিত আর নাই। তাঁহার হত অনর্থের মূল এই পাণ্ডিত য অভিমান। এখন প্রগোরাঙ্গদেই অভিমান হরণ করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ মায়াবাদী, সোহহং ধর্ম মানেন। তিনি ঘোর অছৈতবাদী,
স্থান্তরাং ভক্তির বিরোধী। তাহার মতে, আমি যেই, ঈশরও সেই। ভক্তি
আর কাহাকে করিব ? কিন্তু হিল্পুণ বেদের অধীন। বেদ অতিক্রম করিয়া
তাঁহারা যাইতে পারেন না। শক্ষরাচার্য্য আপন মত চালাইবার জন্ম হত্রের
মনঃকল্লিত অর্থ করিরাছেন। তাঁহার মতে চালাইবার নিমিত্ত তাঁহার
দেখাইতে হইরাছে বে, স্ত্র তাঁহার মতের পোষণ করিতেছেন। তাই তিনি
আপনার মনের মত হত্রের অর্থ করিয়াছেন। সাণারণ লোকে, স্ত্রের
প্রেক্ত অর্থ কি তাহা আপনারা চেষ্টা করিয়া না বুঝিয়া, শক্ষর মেরূপ
বুঝাইয়া আসিয়াছেন দেইরূপ বুঝিয়া আসিয়েছেন।

প্রভূ এইরূপে দেখাইলেন যে, বেদের অর্থ অতি সরল, ভাষার টীকার আবিশুক করে না। সেই সরল অর্থের সহিত শক্ষরের মতের কিছুমাত্র মিল নাই, বরং সম্পূর্ণ অসিল।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "গ্রীপাদ! আপনি যেরপ ভাষ্যের দোষ দিলেন তাহা শুনিলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছে না, কারণ আপনি স্থায়) কথাই বলিতেছেন। আপনি পরম পণ্ডিত তাহাও জানিলাম। শহরাচার্যোর মত থণ্ডন করিলেন, এ আপনার অসীম শক্তির পরিচয়। এখন আর কিছু শক্তির পরিচয় দিউন। স্ত্তের মুখ্য অর্থ করুন, দেখি আপনি কিরপ বুঝিয়াছেন।"

তথন প্রীণোরাঙ্গ স্ত্রের মুখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। একটি একটি স্ত্র বলিতে লাগিলেন, আর অর্থ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে অর্থ করিলেন বে, ভগবান যড়ৈথ্যগুপুণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ভক্তি ও প্রেম দারা তাঁহাকে পাওরা বার। তগবানে প্রেম, জীবের প্রম প্রমার্থ।

অত্যে প্রান্থ প্রান্থ ভাষা ছবিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার বননে ক্ষেত্র অর্থ শুনিরা সন্তাসিগণ বিশ্বিত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীক্ষটতেন্ত শুদ্ধ ভাবুক সন্তাসী নহেন, বয়্তক্রমে যদিচ বালক, কিন্তু ক্ষমতার শঙ্করাচার্গ্য অপেক্ষা বড়।

প্রকাশানদের তথন এক প্রকার পুনর্জন্ম হই প্রথমে প্রভ্রুর উপর সম্পূর্ণ জোধ, দ্বেম ও ঘুণা ছিল। ঘুণা ইহা বা — যে তিনি মূর্য ও বঞ্চক। জোধ ইহা বলিয়া— যে তিনি তাহার লাঃপুত্র গোপাল ভটুকে কুপথে লইয়াছেন। দ্বেম ইহা বলিয়া— যে ক্রফটেতভা জগতে অনেকের নিকট তাহা অপেকা প্রভিত। এখন দেখিলেন, ক্রফটেতভা পরম ভক্ত, পরম পতি দ্ব, সর্বাপ্রকারে পরম স্থানর। নিগলেন, তাহার প্রকৃতি মধুর। আর দেখিলেন গে, ভক্তি বলিয়া যে জন্য উহা অতি স্থায়ে, আর এই মহাতর সেই বালক স্র্যানীর নিকট তিনি বিভালন। এই সমন্ত কারণে প্রভুব প্রতি তাহার প্রগাঢ় মমতা ও প্রার উন্য হইল। তখন মনে হইল গে তিনি এই স্থাবর প্রকাশ্ত বস্তুরিকে অভার করিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অন্ত্রাণান্য দল্প হইতে লাগিলেন।

প্রকাশননদ, সহাশ্য ব্যক্তি। তিনি তথন অতি কাতর হইরা প্রভুকে বিনিলেন, "প্রীণাদ! আপনি জানেন, আপনাকে আমি বরাবর নিন্দা ও ঘূণা করিব। আমি ছানের কারণ এই যে, আমি দত্তে উন্মত ছিলাম ও আপনাকে জানিলাম; দেখিলাম আপনি বরং বেদ ও লগেবর । এখন আপনাকে জানিলাম; দেখিলাম আপনি বরং বেদ ও লগেবর । অপনার নিকট এতদিনে বেদের প্রকৃত অর্থ ব্রিলাম। ভক্তি যে গ্রাপ, তাহা পূর্কে ব্রিলাম। অকি যে বাদি বরে বিনাম। আপনিই আমার প্রকৃত গুরু। অস্য ব্রিলাম । তিনার বর্ম বর্মা বিনাম বিনাম বিনাম কিন্তু কর্ম বর্মা বিনাম বিনাম

তথন সন্ন্যাসিগণ ভক্তিতে গদ গদ হইনাছেন। তাঁহাদের গুরু প্রকাশা-নদের নিকট ভক্তিসম্বন্ধে উপরি উক্ত স্থলনিত বক্তৃতা শ্রবণ মাজ্র সকলে "রুফ কৃষ্ণ" বলিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন।

গাঠকগণ, প্রভূ হরেনমি শ্লোকের কিরপ অর্থ করিলেন একবার অম্ব্রুভব করুন। শ্লোকের অর্থ এই। এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অস্ত্রুগতি নাই। হরিনাম ব্যতীত, অর্থাৎ কেবল হরিনাম ব্যতীত, গতি আর নাই, আর নাই। অর্থাৎ যোগ, যাগ, তপস্থা, পূজা, অর্থানা, ইহার কিছুতেই গতি হইবে না, কেবল হরিনামে হইবে। অস্তু কোন সাধনের প্রয়োজন নাই, দেবদেবী পূজা প্রাস্তু বিফল।

সন্ন্যাসিগণ পরে ভোজনে বসিলেন, শ্রীগোরাঙ্গকে আদর করিয়া বসাইলেন। ভিক্ষা অস্তে প্রভু বাসায় চলিয়া আসিলেন। তথন সন্ন্যাসীদের মধ্যে, শ্রীগোরাঙ্গপ্রভু যাহা বলিলেন, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দের প্রধান প্রধান শিষ্যেরা বলিতে লাগিলেন দে, "শ্রীকৃষ্ণতৈতভার মুথে অমৃত রৃষ্টি হইল। এতদিন পরে বেদের প্রকৃত তাংপর্য্য বৃষ্ণিতে পারিলাম। কলিকালে সন্ন্যাস করিয়া সংসার জয় করা যায় না। সংসার জিনিবার একমাত্র উপার হরিনাম। অতএব এত দিন যে পণ্ডশ্রম করা গিয়াছে, আর তাহাতে প্রয়েজন নাই, এখন ভাই সকলে হরি হরি বল। শঙ্করাচার্য্যই হউন, আর যিনিই হউন, কাহারও উপরোধে পরকাল নই করা যায় না।

তথন প্রকাশানন্দ কহিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা অক্টেড মত স্থাপন করা, এই সংকল্প করিয়া তিনি তাঁহার মনের মত স্থেরের বিক্ত অর্থ করিয়া-ছেন। স্থতরাং তাঁহার অর্থ যথন পড়িতাম, তথন মুথে হয় হয় বলি-তাম, মনে প্রতীত হইত না। শীক্ষ্ণচৈত্তা সরল অর্থ করিলেন, অমনি সেই অর্থ হৃদ্যের প্রতীত হইল। শীক্ষণচৈত্তাের মুখ দিয়া সার তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। আমি সব জানিয়াছি, আর আমার জানিবার কিছু নাই।"

প্রকাশানন্দের সভায় এইরপ গোল হওয়াতে সমন্ত কাশী নগরীতে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। তথন নানা দেশীর পণ্ডিত আসিয়া প্রিগোরাঙ্গ প্রভূকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। বারাণসী পরিভাগা করিবার পাঁচ দিন থাকিতে প্রভূ প্রকাশানন্দের সহিত মিলিতে ও ভিক্ষা করিতে

ভিন্ন সিন্দ্রানারের নেতৃগণ, কাশীর অন্তান্ত সাধু ও পিছিতগণ, সকলে প্রভুকে খিরিয়া ফেলিলেন। প্রকাশানক্ষ, গৌড়ীয় নবীন সন্ন্যাসীয় মত গ্রহণ করিবাছেন, ইহাতে সে দেশে ছলতুল পড়িয়া গেল। তথন প্রভুৱ বিশ্রামের মুহূর্ত্তও সময় রহিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা প্রভুর কাছে আসিরা কেহবা দর্শনে, কেহবা স্পর্শনে, কেহবা বচনে প্রেমে উন্মন্ত হইয়া ক্ষানাম করিতে করিতে প্রভুর কাছে বিদার লইলেন। সমন্ত বারাণবী নগরে ক্ষানামক বিতে করিতে প্রভুর কাছে বিদার লইলেন। সমন্ত বারাণবী নগরে ক্ষানামব কোলাহল, হরিবোল ধ্বনি ও নাম সংকীর্ভন হইতে লালি, ও লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুর হারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেথিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রকাশানন্দের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাং হইলে, প্রকাশানন্দের বজের ভাষ দৃঢ় মন নখ্রীভূত হইল। যদি বরোজোষ্ঠা কোন নারী প্রেমে আবদ্ধ হরেন, তবে তিনি একেবাণে পাগলিনী হইরা থাকেন। যিনি শিক্ষা হারা হদর কঠিন করিরাছেন, তাঁহার যদি কোন কারণে উহা দ্রবীভূত হয়, তবে তাঁহার প্রস্তরবং হদর হইতে হহ করিয়া জল উঠিতে থাকে। প্রকাশানন্দ স্বভাবতঃ সঞ্চনর লোক। হিনি স্বভাবতঃ রাধার গণ, অর্থাং—প্রেম উৎকর্যই তাঁহার প্রকৃতি অন্থুমোদনীয়। দৈব বশতঃ তিনি সয়ার্গা হইয়াছেন; যেমন লোকে বাঁধ হারা নদীর প্রোত বন্ধ করে, তিনি সেই রূপে তাঁহার হলরের তরঙ্গ আবন্ধ করিয়া রাণিয়া ছিলেন। প্রীগোরিক্ষের দশনে তাঁহার হলরের তরঙ্গ আবন্ধ করিয়া রাণিয়া ছিলেন। প্রীগোরিক্ষের দশনে তাঁহার সেই বাঁধ অন ভাঙ্গিয়া গেল। তথন তাঁহার হৃদয়, যাহ তিনি শুবাইলা ফেলিয়াছিলেন, তাহা আর্ল হইল। তথন প্রভিগবানেং সৌরভ তাঁহার ইন্দ্রিরগোচর হওয়ায় তিনি অভিনব এক অতি হ্রয়াছ আনন্দ ভোগ করিতে পারিলেন। তিনি শেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভক্তবংগল শুর্বাকে ভক্তি করা স্বর্ব বেদের উপদেশ নয়, মন্ত্র্যের প্রম পুরুহার্থিও বটে। কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে আর্ম একটি চিত্রার উদ্বা হইল, চিত্রাটি

কিন্ত তাঁহার মনের মধ্যে আর<sup>®</sup> একটি চিতার উদয় হইল, চিতাটি তিনি তাঁহার নিঞ্জত লোকের দারাব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটা এই—

माञ्चानत्मा ज्वनतमग्रद अमनी वृषि दिक्ताः

কোটিং বর্ষেৎ কিমপিকরুণান্নিন্ধনেত্রাঞ্জনেন।
ক্রেইয়া দেব: কনককদলীগর্ভগোরাঞ্জ ষষ্ট শেততঃ কল্মান্মম নিজপদে গাঢ়যুক্ত-চকার॥

অস্যার্থ।--- গাঁহার অঙ্গাষ্ট কনককদলীর গর্ভের ন্তায় গৌরবর্ণ, এবং

থিনি করণরস-সিক্ত অঞ্চনপূর্ণ নেত্র ছারা নিবিড় উজ্জ্বল রসময় প্রেমরূপ মুধাসির্কোটকে বর্ষণ করিভেছেন, ইনি কে এবং কেনই বা আমার চিত্তকে নিজ চরণারবিক্দে দৃঢ়রূপে নিযুক্ত করিলেন ?

সরস্থ তী কুর ভঙ্কি ছইতে উথিত অভিনব স্থুথ অন্নভব করির।
ক্ষত ত্রতাপূর্ব ধ্বন্দে প্রীগোরাঙ্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন,
তিনি বে কঠোর জীবন বাপন করিতে ছিলেন, তাহার মধ্যে এরপ আনন্দ ভাঁহাকে কে আনিয়া দিল ? সে এই নবীন সন্ন্যাসী প্রীকৃষ্ণচৈত্ত ! ভাবিতেছেন বে, প্রীগোরাঙ্গের নিকট তাঁহার বে ঋণ ইহা ভাধিবার নহে।

বাঁহারা মহা সরাদী কি মহা নান্তিক, তাঁহারাত ভক্তিরপ হ্বধা আবোদন মাত্র মুক্ত হইরা থাকেন। এইরপ একটী সাধুর কথা আমি প্রীন্ননিমাই চরিত গ্রের দিতীয় থওে লিখিয়াছি। তিনি আকাশ ভঙ্গন করিতেন, কিন্তু যথন একটা পূর্ব্বরাগের কীর্ত্তন শুনিলেন, অমনি অধীর হইরা রোদন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, প্রভ্র কথা ভাবিতে ভাবিতে আমনি গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে ক্র্তি পাইল, তাই মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া উপরের লিখিত শ্লোকটী রচনা করিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তথন এইরপ চিন্তা করিতেছেন, এই বে হ্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট নবীন পুরুষটি, ইনি কে দুইনি প্রমণ্থ কির্মান প্রামার কাছে চান কি দুইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন, কেন দু আর আমার চিত্ত, আমার কথা না শুনিয়া, উহাঁর চরণমূথে কেন ধাবিত হইতেছে দু এ বস্তুটি কে দু এটি কি মন্তব্য, কি কোন অনিব্রচনীয় দেবতা দু

এই যে সরস্বতী ঠাকুরের মনের ভাব ইহাকে রতি বলে, ইহাই প্রেমের বীঙ্গ। ক্লঞ্জেমে ও সামাল্ল প্রেমে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই! কোন স্ত্তী, কোন পুরুষকে দেখিয়া তাঁহাকে চিত্ত অর্পণ করেন। সেই জীলোকটীর নিকট তাঁহার প্রিয়জন একটা অনির্বাচনীয় দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি তাঁহার নিমিত্ত জাতি, কুল, সমুণায় বিস্ক্তিন দিয়া থাকেন।

সেইরপ শ্রীক্ষের প্রতি প্রেমের উদর হয়। শ্রীগোরাক আপনার দেহ হারা জীবকে এ সমুদার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীগোরাকের
গ্রাধানে ক্লফে রতি হইল, তাহার পরে গৌড়ের নিকট কানাই নাটশালায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে প্রেমের উদয় হইল। এই রূপ শ্রীবিগ্রহ, চিত্রপট
দর্শনে, কি স্বপ্রে, কি সাক্ষাদর্শনে প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীনেগরাঙ্গের সাক্ষান্ধর্গনে প্রকাশানন্দের রতি ইইরাছে। আপুনি বেশ ব্যিতছেন যে, তিনি প্রকৃতিস্থ নাই, শ্রীগোরাঙ্গ তাঁহার চিত্ত ধরিয়া আঞ্চর্য করিতছেন। তিনি তথন প্রীগোরাঙ্গ ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিতেছেন না। কেবল তাঁহাকে ভাবিতেছেন, ভাবিতেছেন তিনি কে প্রকথন আপুনার উপর, কথন তাঁহার উপর ক্রোধ ইইতেছে; ভাবিতেছেন, তিনি কেন আমার মাথা থাইতেছেন, আমি এখন কি করিব প তাঁহার কাছে কি যাইব পুনা ঘাইয়া থানিতে পারি না, কিন্তু ঘাইতে লজ্জা করে, লোকে কি বলিবে পুনরখতার স্থব্যে এই আন্দোলন চলিতেছেন, এমন সময় তিনি কোলাগল শুনিতে পাইলেন।

যে দিবস প্রাভূ প্রকাশানদের সহিত মিলিত হন, সেই দিন জাবধি
প্রভ্রের বাদায় লোকের সংঘট্ট হইতে জারস্ত হয়, ইহা উপরে বলিষাছি।
তিনি যথন মান করিতে গমন করিতেন, তথন পথের ছই ধারে লক্ষ
লোক বাড়াইয়া রহিত। তিনি যথন আসিতেন, তথনও ছই ধারে লক্ষ
লোক থাকিত, সকলে হরিধ্বনি করিত ও তাঁহাকে সাইাঙ্গে প্রণাম
করিত। পূর্বের বলিয়াছি যে, প্রকাশানদ সরস্বতীর মিলনের পরে প্রভূ
মোটে চারি পাঁচ দিন কানীতে ছিলেন। স্ক্তরাং এ সমুনায় ঘটনা এই
চারি খাচ দিনের মধ্যেই হয়। সেই মিলনের ছই তিন দিন পরে প্রভূ
এক দিন পঞ্চনদে মান করিয়া এ পথে বিদ্যাধ্ব হরি দর্শন করিতে গমন
করিলেন। তিনি প্রতাহ মান করিয়া এইরূপ বিদ্যাধ্ব দর্শন করিয়া
বাসায় জাসিকেন।

প্রত্ব দক্ষে ভক্ত চারিজন ছিলেন। চক্রশেধর, তপন মিশ্র, প্রমানক ও সনাতন। শ্রীগোরাজ বারাণদা নগরীতে তাঁহার প্রেমভাব গোপন করিয়া রাবিতেন। অন্ত দিন বিদ্মাধুব দশন করিয়া আপনার অনিবাধ্য প্রেম দম্বরণ করিয়া চুপে চুপে গৃহে যাইতেন। কিন্তু দে দিবস দামলাইতে পারি-লেন না। বিদ্মাধবকে দশন করিয়াই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে ভক্তগণ্ড উন্মত্ত হইলেন, তাঁহারা উপরিউক্ত চারিজন হাতে ভালি দিয়া এই পদ গাইতে লাগিলেন:—

হরি হরতে নম: কৃষ্ণার যার্বার নম:। যার্বার মাধবার কেশবার নম:॥

গ্ৰাভুর দক্ষে দহস্ৰ দহস্ৰ লোক পূৰ্ব্ব হইতেই ছিল। ভাহারা কলবৰ

করিতে ছিল। আবার প্রভুর প্রেমভাব ও নৃত্য দেখিয়া দেই কর্ণর: শুভগুণে বৃদ্ধি পাইল।

এই যে অন্যার কাপ্ত বর্ণনা করিতেছি, ইহা হইবার মুই তিন মার্য পূর্ব্ব হইতে, অর্থাৎ প্রভ্রের আগমনাবিধি, কানীধামে লোকের মন কর্বিত হইতেছিল। সেথানকার আধ্যাত্মিক রাজ্যের নেতৃগণ ভক্তি মানেন না। তাঁহারা জানেন, বেদাভ্যাস যোগসাধন প্রভৃতি বড়লোকের ধর্ম্ম। তাই যাঁহারা বছলোক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা সেই রূপ সাধন ভজন করেন। শ্রীভগবহুক্তি বলিয়া যে বস্তু উহার নাম মাত্র শুনিয়াছেন, উহা ব্যাপার কি তাহা জানেন না। এরূপ ভক্তিবিমুখ স্থানে হঠাৎ ভক্তিবীজ্ঞ বপন করিলে অস্কুরিত হইবে না, কি অস্কুরিত হইলে তাহা জীবিত থাকিবে না, শীল্প নাই হইয়া যাইবে, ইহা প্রভু জানিতেন। আর প্রভ্র রূপায় এখন তাহার ভক্তগণ এই তত্ত্ব বেশ জানিয়াছেন। তাই বোধ হয় প্রভু পূর্বের কাহারও সহিত মিশেন নাই।

কিন্তু যদিও তিনি কাহারও সহিত ঘনিও সঙ্গ করেন নাই, তবু শুদ্ধ তাঁহার আগমনের সঙ্গে নগরে ভক্তির উদন্ন হইরাছে। তাঁহার দূর দশনে, হাব ভাব কটাক্ষে, তাঁহার ভক্তগণের চরিত্রে, নগরে একটা কলরব হইরাছে যে, একটা অলোকিক সন্নাসী আসিনাছেন। কেহ বলিতে লাগিলেন যে ইনি বড় মহাজন, কেহ বলিতেছেন ইনি বয়ং প্রীক্ষণ! প্রীগোরাঙ্গ প্রভুৱ লীলার এই একটা অভুত ঘটনা বরাবর লক্ষিত হয়। তিনি যখন বেখানে উপস্থিত হইতেন, সেখানে তখনই প্রীভগবান আসিতেছেন কি আসিনাছেন এইরূপ লোকের মনে হইত। প্রীনবদ্ধীপে তাঁহার প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে প্রভীক্ষা করিতেছিলেন। দক্ষিণ দেশে যখন বেখানে যাইতেন, প্রাক্রপ লোকের মনের ভাব হইত। যখন বৃন্ধাবনে গমন করেন, তখন সেখানে জনরব হয় যে প্রীক্ষণ্ড উদন্ন হইনাছেন। বারাণসীতেও ঠিক সেইরূপ লোকের মনে উদন্ন হইরাছিল যে, সেই নগরে কি একটা বৃহৎ কাণ্ড ঘটিবে তাহার উদ্যোগ হইতেছে। তাহার পরে যখন সন্ন্যাসিসভার প্রভু জন্নাভ করিয়। আসিলেন, তখন সমুদার বারাণসী প্রভুকে লইরা উন্মন্ত হইল।

এইরূপ যথন সর্ব্ব সাধাণের মনের ভাব,—যথন কাশীবাসিগণের মন কর্মিত ও দ্রবীভূত করা হইল,—তথন ভক্তিবীজ রোপণ করিবার সময় হইন, আর তাই প্রভু উহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই নিমিত্ত প্রকাশান নলের সহিত মিলিলেন।

া প্রেনে উন্মন্ত হইয়া বেই নৃত্য আরম্ভ করিলেন আর অমনি তরঙ্গ উঠিল, বেই তরঙ্গে প্রথমে ভক্তগণ, পরে দর্শক লক্ষ লোকে প্লাবিত হই-লেন। সকলে আনন্দে উন্মন্ত হইলেন।

শ্রীগোরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন একণা মুথে মুথে নগ্রমা হইরা পেল।
সহল সহল লোক নৃত্য দেখিতে আদিল, ও সে লোকে পরিপূর্ণ
ইইরা পেল। প্রস্থান্ত করি হরি ধরন করিতেছিলেন। আর
সহল সহল লোক গগন ভেদ করিয়া সেই সঙ্গে হরিব্রনি করিতে লাগিল।
ইহাতে অতিশ্য কলরব হইল। প্রকাশনিক যথন বাসায় বসিয়া মনে মনে
চিন্তা করিতেছেন, ক্ষা-চৈত্ত বস্ত্রটি কি, তথন তিনি এই কলরব শুনিতে
পাইলেন। এমন সময় একজন লোক দৌজিয়া আসিয়া তাঁহার সভার
সংবাদ দিল সে, ক্ষা-চৈত্ত নৃত্য করিতেছেন, তাহাই দেখিয়া লক্ষ লোকে
হরিব্রনি করিতেছে।

এই কথা শুনিষা প্রকাশানন্দ সরস্বতী ব্যগ্র হইয়া সভা সমেত
উরিয় জীগৌরান্দের নৃত্য দর্শন করিতে ধাইলেন। জীগৌরান্দের বচন
শুনিমাছেন, লগেও দর্শন করিয়াছেন, ও তাঁহার নয়নবাণের শক্তিও
অন্তত্ত্ব বরিষ্যাছেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমভাব কি নৃত্য কথনও দর্শন
করেন নাই। আজ বিধি সেই শুভদিন মিলাইয়া দিলেন। যে নৃত্য
দর্শনে মার্লভৌষ প্রভৃতি মহামহোপাধাায়গণ বিগলিত হইয়াছেন, আজ
জীগোরান্দের সেই ভ্রনণোহন নৃত্য দর্শন করিতে যাইতেছেন। জগৎমান্ত্র,
গন্থীর প্রভৃতি, বিজ্ঞান্তম, জানম্য, কৌপীনধারী সয়াসীঠাকুর, ধৈর্যহারা
হট্রা, বালকের মত, দও কমণ্ডলু কেলিয়া, সয়াসীটাকুর মৃণ্ণীয় সাম্গ্রী
হৃত্য দেখিতে দৌড্লেন।

এনত কথা কি শ্রুবণ করুন্। সরস্বতী তথন ভিতরে বাহিরে কেবল ৌরনর দেখিলেছেন। তাঁহার ইছো তিনি প্রভুৱ নিকট গমন করেন, তাঁহারে নিকট উপনেশন করেন, কি তাঁহার কথা শুনেন, অস্ততঃ একবার " উফি মারিল মুখ খানি দেখিরা আইদেন; কিন্তু প্রভুৱ সহিত মিলন ইটাহোছ লা। প্রভু আইদেন না, তিনিও অভিমানে যাইতে পারেন না। তিনি কাশীর একরূপ রাজা, ভারতের সর্ব্ব প্রধান সন্ন্যাসী। তিনি এখন চঞ্চল বালকের স্থায় বালক-চৈতস্থকে দেখিতে যাইবেন, ইহা কিন্ধপে হয় দার্কণ কুলের নায়," তাই উহা পারিতেছেন না। এখন একটী সুবোগ পাইলেন, আর অমনি প্রাণনাথকে দেখিতে দেভিলেন।

তাঁহাকে ও তাঁহার সভাসদ্গণকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, তিনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ নৃত্যকারী প্রীগোরাঙ্গ প্রভুর সন্মুথে পাঁড়াইলেন। প্রকাশানন্দ যাইয়া কিরূপ দেখিলেন তাহা তাঁহার নিজ ক্বত শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, সে শ্লোকটি এই:—

উচৈত্রাক্ষালয়স্তং করচরপমহো হেমদভৌপ্রকাতৌ বাছু প্রোকৃত্য সভাওবতরলতয়ং পুওরীকায়তাক্ষ্। বিধস্যামদলয়ং কিমপি হরিহরীত্যমদানক্ষালৈ-বল্ল তং দেবচুড়ায়নিয়ত্যবসাবিহীত বচ্ছম্ম

অস্যার্থ।—"বিনি নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দ্ধিকে করচরণকে আক্ষালন করাইতেছেন, বিনি স্বর্ণপত্ত সদৃশ বাছদ্বর উর্দ্ধ করিয়া আপনার শরীরকে তরস্বারমান করিতেছেন, এবং বিনি উন্নতের আর্ত্ররি হরি এই আনন্দদ্ধনক ধ্বনি দ্বারা জগতের অভভ ধ্বংস করিতেছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ অতৃল রসমুগ্ধ প্রীচৈত্যুচক্রকে বন্দনা করি।"

প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভূকে দেখিলেন যেন সোণার প্রন্তুলি ইতন্তত্তঃ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন। প্রেমে অঙ্গ গলিয়া পড়িতেছে। আনন্দেচক্রম্থ প্রফুল হইয়ছে। কমললোচন দিয়া পিচকারীর ভাষে ধারা ছুটিতেছে ও সেই নয়নের জল দ্বারা চতুঃপার্ধস্থ সম্দায় লোকের অঞ্চ বিবোত হইতেছে। সরস্বতী, সমুখে এক অপরূপ অনির্ক্চনীয় ছবি দশন করিলেন। দশনে প্রথমে গ্রন্থিত হইলেন, যেন মুর্জিত হয়েন।

পরে একটু দথিং পাইরা তিনি ক্রেথায়, কি দেখিতেছেন, ইহা অস্ত্রুভব করিলেন। এইরপ একটু নৃত্যমাধুরী দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দের হৃদয় জবীভূত হইল, ও বছকাল পরে নয়ন হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই ধারা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

বিজ্ঞ লোকের পক্ষে নয়নবারি-নিক্ষেপ বড় মজ্জার কথা, সরস্বতীর পক্ষে ত বটেই। সেই শতন্ত্র লাক্মধ্যে সরস্বতী রোদন করিবেন, ইহা কিরূপে হইবে? কিন্তু তিনি গুর্মার নয়নধারা নিবারণ করিতে পাবিতেছেন না। আনন্দধারার স্থাষ্ট হইল ও উহা মুথ বুক বহিমা পড়িতে লাগিল। ধারা পড়িতে পড়িতে তাঁহার বাহাজ্ঞান অন্তর্হিত হইল, তথক দেখিতেছেন কিনা, যেন একটি তেলোমণ্ডিত স্থবর্গের পুতলি নৃত্য করিতেছে। হয় জ্ঞান হইতে ভক্তি নতুনা ভক্তি, হইতে জ্ঞানের উদয় হইল। তথন দেখিলেন যে, যে নবীন সন্ন্যাসীটী নৃত্য করিতেছেন, তিনি সন্মাসীনন, বৃদ্ধং শ্রীহারি, সন্মাসীর বেশ ধরিমা লোকের নিকট লুকাইয়া আছেন। সরস্বতী প্রভুকে চিনিতে পারিলেন! বৃদ্ধিলেন যে, শ্রীভাই কপটসন্মাসীরপ ধারণ করিয়া তাঁহার সন্ম্যে নৃত্য করিতেত্বা তিনি তথন কিরপ দেখিতেছেন তাহাও তাঁহাব নিজ রুত আর একটা শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই ১—

প্রবাহিতর এবাং নবজলদকোটা ইব দৃশো দধানং প্রেমন্ধ্যা প্রমপদকোটাঃ প্রহসনম্। বমস্তং মাধুর্যার মৃতনিধিকোটা বিব তন্ত্ চ্চটাভিত্তং বন্দে হরিমহন্ত্ সন্যাসকপটম্॥ ১২॥

অস্যার্থ।—"মিনি কোটা নবমেবসদৃশ অঞ্ধারাপূর্ণ নয়ন্যুগল ধারণ করিতেছেন, মিনি প্রেম-সম্পত্তি দারা কোটা বৈক্ঞাদি অবজ্ঞা করাই-তেছেন এবং মিনি অঙ্গলাবণা ও মাধুর্য্য দারা কোটা অমৃতিসিদ্ধ্ উদ্ধার করিতেছেন, অহো! আমি সেই কণ্ট সন্ন্যাস শ্রীহরিকে বন্দনা করি।"

সরস্বতীর নয়নধারা বহিতেছে, আর অস্তরে আনন্দের তরঙ্গ উঠিতছে। দেখিতেছেন জগত একেবারে স্থখনয়। ছঃথের লেশ মাত্র এথানে নাই। অস্তরে এত আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে যে, বৈকুঠে গমন পর্যাস্ত তুচ্ছ বোধ হইতেছে। গৌরাঞ্চের, রূপ চুমকে চুমকে পান করিতেছেন। আর যেন ক্রেম উন্মন্ত ইইতেছেন।

নয়নের দ্বারা প্রীপোরাঙ্গকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। ইচ্ছা হইতেছে ধরিয়া আলিঙ্গন করেন, আর মনে মনে যেরপ ইচ্ছা হইতেছে বাছ জ্ঞানশৃশু হইয়া অঙ্গ প্রভাঙ্গ দ্বারা সেইরূপ অভিনয় করিতেছেন। তথন ভাষার পঞ্চেন্ত্রির প্রভৃত্তে লীন হইয়া গেল। প্রভৃ নৃত্য করিতেছেন, ভাষার পন সেইরূপ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রভৃর অঙ্গ তরপ্রায়মান হুইভেছে, ভাষারও সেইরূপ হইতে লাগিল।

সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর ভূবনমোহন নৃত্য দেখিয়া কিরপ মুগ্ধ হয়েন তাহা তিনি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা অবলম্বন করিয়া আমি এই গীতটি করিয়াছিলাম, যথা:—

> প্রেমেতে বিবশ অঙ্গ, কি ক্ষণে এগোরাঙ্গ, নাচিলেন কটি দোলাইয়া। कि करन ७ नग्रतन, हाहित्यन त्मात्र शातन, অঙ্গ মোর উঠিল কাঁপিয়া। আহা আহা মরি মরি, হরি হরি বোল বলি, গলিয়া গলিয়া যেন পডে। কঠিন হইয়া ছিল্ল, নিবারিতে না পারিল্ল, প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে॥ হাম চির কুলবালা নাহি জানি প্রেমজালা, আজ একি দায় হ'ল মোরে। গোর বর্ণ চৌর এলো, যাহা ছিল সব নিল, নিয়ে গেল কুলের বাহিরে॥ नित्रमण कूनथानि मन्नामीत नित्रामिन, কলম্ব ভরিল ত্রিজগতে। বলরাম বলে শুন, সল্লাসে কি প্রয়োজন, পরম পুরুষার্থ ক্লঞ্জীতে॥

প্রভু ছই বাহ তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, বাহ জ্ঞান মাত্র নাই। লোকে যে কলরব করিতেছে তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। প্রকাশানন যে আদিয়াছেন, আর তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তাহাও প্রভু জানেন না।

লোকের অতিশয় কলরবে পরিশেষে প্রভূর চৈত্র ইইল ও তথনি
নৃত্য সম্বরণ করিলেন। দেথেন, প্রকাশানন্দ সম্মুণে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে
তাঁহার নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীগোরান্ধ প্রকাশানন্দকে দেখিয়া লজ্জা পাইয়া
ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তথনি প্রকাশানন্দ প্রভূর তুটি পদ ধরিয়া ভূমিতে লুগ্তিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে শ্রীগোরান্ধ আন্তে ব্যন্তে প্রকাশানন্দকে উঠাইলেন। উঠাইয়া কহিলেন, হে শ্রীপাদ! কেন আমাকে অপরাধী করেন? আপনি জগদ্পুক, আমি আপনার শিষোর উপযুক্ত নহি। অবশ্র আপনার কাছে ছোট বড় সমান, আর লোক শিক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন। কিন্ত আপনার এই কার্যো আমি বড়ক্লেশ পাইলাম।

প্রত্ন যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন ইহা সরস্বতী জানিতে পারিলে করিতে দিতেন না। তাঁহার মনোমধ্যে প্রতীত হইরাছে যে প্রভূ স্বরং তিনি। এমন বস্তুকে তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিতেন না। প্রকাশানন্দ অত্যন্ত অভিমানী, কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁহার আর অভিমান রহিল না। প্রকাশানন্দ বলিলেন, শ্রীভগবন্! স্থাপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনার চরণ আমি কেন ক্রিবেন না। আপনার চরণ আমি কেন

স বৈ ভগৰতঃ শ্রীমৎপাদম্পর্শ হতাগুভঃ। ভেজে সর্পবিপু হিঁতা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥

পূর্ব্বে আমি আপনার নিন্দা করিল। আপনার চরণে অপরাধী ছই-য়াছি, কিন্তু শান্ত্রে জানি যে ভগবানে অপরাধ ভগবানের চরণ স্পর্শ করিলেই ক্ষয় হয়। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিলাম, এক্ষণে আমাকে রূপা করুন।

তথন প্রীগোরাঙ্গ জিহবা কাট্যা বলিজেন, জ্রীবিষ্ণু! স্রীপাদ বলেন কি ? আমি ক্ষুদ্র জীব। ক্ষুদ্র জীবকে ভগবান বোধ করেন, ইহাতে আমারও অপরাধ আপনারও অপরাধ! আমি ভগবানের দাস বই নহি। এরূপ বাক্য আরু মুখে আনিবেন না।

সরস্বতী বলিলেন, আমি জানিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্। ি জু যদি আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত আপনাকে ভগবানের দাস বলিয়া পরিচয় দেন, তবু আমি পাষ্ঠ, আপনি ভক্ত, আমার পূজা। আপ-নার রূপা পাইলে আমি রুতার্থ হই।

শ্রীগোরাঙ্গ প্রভু উঠিয় বাসায় চলিয়া গেলেন। যেরূপ কথা হইতে
লাগিল উহা বহলোকের শুনিবার উপমৃক্ত নহে বলিয়া প্রভু চুপ করিলেন।
প্রকাশানন্দও তথন ধীরে ধীরে বাসায় গমন করিলেন।

জীবকে ছই রূপে বিভক্ত করা যায়, বাঁহারা পরকাল মানেন ও বাঁহারা মুখে বলেন প্রকাল মানেন না। বাঁহারা প্রকাল মানেন, তাঁহারা পাঁচটি বসের, কি ভাহার একটি কি কভকটীর আশ্রম করিয়া মহাপথের "সম্বল" করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি রস, যথা—শাস্তু, দাস্যু, স্থা, বাংস্বা ও মধুর।

শাস্ত কাহারা, না বাহাদের হৃদয়ে উদেগ নাই। তাঁহারা নানা রূপ সাধনে আপনার আত্মাকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের, অপর কাহারো বস্তু নন। যতগুলি ইন্দ্রিয় ও বাদনাতে মনকে ছঃগ দিতে সক্ষম, সে গুলি তাঁহারা উৎপাটন করিবার চেষ্টা করেন। স্কতরাং ইন্দ্রিয় ও বাদনা হইতে যে স্কংগাংপত্তি তাহাতে যদিও বঞ্চিত থাকেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বাদনাজনিত ছঃখ হইতেও অব্যাহতি পান। শাস্ত রদ আত্রার করিয়া যে যে সম্প্রদায় দাধন করেন, তাঁহাদের কাহারো নাম উল্লেখ করিবেছি, যথা—বৌদ্ধ, যোগী, ইত্যাদি। তাঁহারা নানা কথা বলেন, যথা— শ্রীভগবানও যে, আমিও সে। কেহ বলেন শ্রীভগবান থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাকে ভাল কি মন্দ করিতে পারেন না, আমি নিজেই আমার ভাল মন্দের কর্ত্তা, অর্থাৎ আমি আপনার কর্ম্মকল ভোগ করিব। কাজেই ইইারা স্কভাবতঃ ভগবছ্তিকে তত প্রদা করেন না।

যাহারা দাস্য রসের সাধনা করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে এভগবান হইতে পৃথক বস্তু ভাবনা করেন। তাঁহারা প্রভিগবানের নিকট্ আধ্যাত্মিক কি বিষয় ঘটিত বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যথা—"হে আমার স্ষষ্টি ও পালন কর্ত্তা, আমি দরিদ্র ও অক্ষম, তুমি রুপা করিয়া আমাকে ইহা দাও।" এই প্রার্থনা তাঁহাদের সাধনা। এই দান্ত রস দারা হিন্দুগণের মধ্যে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়,ও অন্তান্ত ধর্মের মধ্যে খ্রীষ্টমান ও মুসলসানগণ ভজনা করিয়া থাকেন। দান্ত রস ও ভগবছক্তি এক জাতীয় বস্তু। বাঁহারা দেবীকে মা বলিয়া ও শঙ্করকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহাদের ভজন দান্ত ভক্তির অন্তগত। দান্তের পরে আর তিনটি রস,—বথা স্থ্য, বাৎসল্য ও মধুর—ইহা ভক্তির বাহিরে, ইহা প্রেমের অন্তর্গত। এই রস ভগবত্তকি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রভিগবানকে আগ্রীয় জ্ঞান ব্যতীত তাঁহাকে সথা, পতি, কি পুত্র বলা যায় না। প্রীন্ত ভাবান প্রত্থিস্যয়,
এই জ্ঞান থাকিতে এইরূপে আগ্রীয়তা হয় না। এই তিনটি রস দারা বৈষ্ণব্যণ ভজনা করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবধ্য ব্যতীত এই রস অন্ত কোন ধর্মে নাই।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে, এভগবানকে স্থা, কি পুত্ৰ, কি

প্রাণনাথ ভাবে ভজনা করা মন্থয়ের অসাধ্য, অতএব বাঁহারা এ সব কথা বলেন, তাঁহারা কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় করেন। বাঁহারা এ কথো বলেন তাঁহারা কৈবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় করেন। বাঁহারা এ কথো বলেন তাঁহারা কৈবলধর্মের নিগৃত তব বিচার করেন নাই। সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীভগবানকে স্থা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ বলা বার না, ইহা সত্য, ও বৈশুবগণ তাহা বাঁকার করেন। তবে তাঁহারা গোপী অন্থগত হইরা এ সম্পায় রসের পুষ্টি করেন। সে কিরপ, না, বৈশ্বর আপনি শ্রীভগবানকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবেন না, তবে বলোমতীর কি শচীর দ্বারা সম্বোধন করাইবেন। তিনি আপনি শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ কি বন্ধু বলিয়া ভাকিবেন না, কিন্তু শ্রীমতীর দ্বারা ভাকাইবেন। যথা

বঁধু কি আর বলিব আমি। জনমে জনমে জীবনৈ মর্বে প্রাণনাথ হৈও তুমি॥ অনেক পুণাকলে গোৱী আরাধিয়ে পেয়েছি কামনা করি। নাজানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে তেঞি সে পরাণে মরি॥ বড় ভভক্ষণে তোমা হেন ধনে বিধি মিলাওল আনি। পরাণ হইতে শত শত গুণে অধিক করিয়া মানি॥ শুরু গরবেতে তারা বলে কক সে সব গরল বাদি। তোমার কারণে গোকুল নগরে ছুকুলে হইল হাসি॥ চণ্ডীদাস বলে শুনহ নাগর রাধার মিনতি রাখ। পিরীতি রদের চুড়ামণি হয়ে সদা অন্তরেতে থাক। এই যে উপরে শ্রীভগবানকে অতি মধুর সম্বোধন, ইহা চিত্তকে আনন্দে গরিগুত করে! কিন্ত কোন্ জীব প্রীভগবানকে এরূপ সন্বোধন করিবার
শক্তি ধরেন? যদি কোন জীব প্রীভগবানকে এরূপ সন্বোধন করেন, তবে তিনি হর দাভিক, নয় বাতুল। তাই বৈঞ্চবগণ প্রীমতী রাধার দ্বারা প্রীভগবানকে এরূপ নিবেদন করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ বাসার আসিলেন। তিনি এক প্রকার ছিলেন, ছই তিন দিবস মধ্যে তাহার ঠিক বিপরীত হইলেন। পূর্ব্বে ছিলেন মায়াবাদি-সয়াসী, এখন হইলেন কুলটা প্রেমপাগলিনী। কয়েক দিনের মধ্যে ভজন পথের এক সীমা হইতে অন্য এক সীমার আসিয়াছেন। পূর্ব্বে ছিলেন তেজয়র স্বাধীন পুরুষ, এখন হইলেন বেন প্রেমভিথানিণী অবলা! সৌভাগ্যের মধ্যে তাঁহার মনের মধ্যে যে সম্পায় ভাব-তরম্বের থেলা থেলিয়াছিল তাহা তিনি জীবের মঙ্গনের নিমিত্ব, তাঁহার নিজ গ্রন্থে, অতি জীবস্তর্গেপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমে প্রকাশানন্দ অন্তব করিলেন তিনি নিষ্পাপ ইইয়াছেন।
তিনি মনে মনে ব্রিলেন তাঁহার হলমে মলা মাত্র নাই, উহা পবিত্র
ইইয়া গিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্যা ইইলেন। ফল কথা, পাপ তুই প্রকারে
ধবংস করা যায়, এক <u>অন্তবাপ ছারা দগ্ধ করিয়া, আর এক</u>
ভগবংপ্রেম ও ভক্তি ছারা বৌত, কি উহার গুণ পরিবর্ত্তিত করিয়া। অন্থতাপানলে দগ্ধ ইইয়া কেহ পবিত্র হয়েন, কেহ তাঁহার পাপরূপ ষে
অন্তাব, তাহাকে একটু অগ্নিক্লিকের ছারা অগ্নি করিয়া থাকেন।

এইরূপে অন্তরের অতি কুপ্রবৃত্তি, ভক্তি কর্তৃক শোধিত হইলে উহা স্থানর আকার ধরে। তথন সেই কুপ্রবৃত্তি মহা উপকারী ও প্রার্থনীয় বস্তু হয়। যেমন আলকাতরা হইতে ম্যাজেন্টা হয়, সেইরূপ পাপকে ভক্তির শক্তিতে মহা উপকারী কোন বস্তুরূপে পরিণত করা বাইতে পারে।

বাঁহার। অন্থতাপানলে আপনাদিগকে পারিশুদ্ধ করেন, তাঁহারা আভিগ-বানকে বিচারপতি ভাবে ভজনা করেন। বাঁহারা তাঁহাতে ভক্তি অর্পণ ছারা পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, তাঁহারা আভিগবানকে স্পর্শমণিরূপে ভজনা করেন।

প্রকাশানন্দ তাঁহার চৈত্রুলোন্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে প্রীভগবানকে বন্দনা ক্রিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—

> ধর্মাম্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্মে দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি থবু সত স্পষ্টিযু ক্কাপি নো সন্।

## যদ্দন্তশ্রীহ্রিরসস্থধাস্বাহ্নতঃ প্রানৃত্য-ভ্যাচৈর্দায়ত্যথ বিলুঠতি স্তোমি তং কঞ্চিদীশং॥

অর্থাং—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম কথন স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বনা অধর্মে আবিষ্ট, যে কথন পাপপৃঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন রচিত্ত স্থানে গমন করে নাই, সে ব্যক্তিও যদত শ্রীরাধাক্তফের প্রেমরস-স্থার আস্থাদনে মন্ত হইয়া নৃত্য, গীত ও ভূমিতে বিলুপ্তন করে, সেই শ্রীগোরাঙ্গ-দেবকে নমস্কার।"

আবার বলিতেছেন, যথা ৭৬ শ্লোকে—"অতি পাতকী ক্রান্তাতি, ছরান্তা, ছর্ম্মণালী, চণ্ডাল, সতত ছর্মাসনারত, কুস্থান জা ্নেশবাসী অর্থাৎ কুসংসর্গী ইত্যাদি সমস্ত নই ব্যক্তিনিগকে যিনি ক্লাক্তিরা উদ্ধার করিমাছেন, আমি সেই প্রীগোরহরির আশ্রম গ্রহণ করিবাম।"

আবার ১১১ শ্লোকে—"অক্সাৎ সহৃদয় শ্রীচৈত্রদেব অবতীর্ণ ছইলে যাহাদিগের যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, দান, এত, বেদাব্যয়ন, সদাচার প্রভৃতি কিছু মাত্র ছিল না, পাপকর্ম্মের নিবৃত্তির তথা আর কি বলিব, এই সংসারে তাঁহারাও ছাইচিত্ত হইয়া পরম পুরুষাথ শিরোভূষণ প্রেমানন্দ লাভ করিতেছেন, যাহা আর কোন অবতারে নাই।

সরস্বতী বলিতেছেন যে, এইরূপে শ্রীগোরাঙ্গ কর্তৃ জীবগণ অনায়াসে উদ্ধার পাইতেছে। কিরূপে এরূপ মহাপাপী পবিত্রীঃত হইতেছে ? যথা চতুর্থ শ্লোক—

> দৃষ্ট: পৃষ্ট: কীর্ন্তিতঃ সংস্থাতো বা-দূরবৈশ্ববণ্যানতো বাদৃতো বা। প্রেমঃ সারং দাতৃমীশো য একঃ শ্রীচৈতত্তাং নৌমি দেবং দয়ালুং॥

অর্থাৎ,— "যিনি একমাত্র দৃষ্ট, আলিঙ্গিত, বা কীর্ন্তিত অথবা রূপ-লাবগ্যাদি ছারা বশীভূত হইলে কিখা দ্রস্থ ব্যক্তিগণকর্ত্ক নমস্কৃত বা আদৃত হইলেই প্রেমের গুড় তত্ত্ব প্রকাশ করেন, দেই পরম দ্যালু এটিচতগুদেবকে নমস্কার করি।"

সরস্বতী ভাবিতেছেন, তিনি যে নিষ্পাপ হইয়াছেন, নির্মাস হইয়াছেন, অর্থাৎ শীতল হইরাছেন, তাহার ত আর কোন কারণ নাই, কেবল প্রস্তু গৌরাস্প তাঁহার দিকে একবার চাহিশাছিলেন, আর একবার তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। যদি এথানে কেছ বলেন যে, সরস্বতী কি পূর্ব্বে নির্মণ ছিলেন না ? তাহার উভরে বলিব যে, না ; যেহেতু তথন তাঁহার ঈর্বা, ক্রোধ, নীচন্ত, অভিমান প্রভৃতি নানা দোষ অধিক প্রিমাণে ছিল। এ সম্দার থাকিতে পবিত্র হওয়া যায় না। এখন শীতল হইয়াছেন, জালা মাত্র নাই, তাই ব্রিতেছেন যে নীরোগ অর্থাৎ নির্মাণ হইয়াছেন। যে রোগী ও যে হুন্থ সে আপনাপনি ব্রিতে পারে।

পূর্ব্বরাগ উদয় হইবা মাত্র প্রথমেই কিন্নপ বোধহয় তাহা শ্রীমতীর উক্তি এই পদে ব্যক্ত। যথা—

"স্থি! বন্ধা প্রশম্পি। জ্ঞা

সে অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার, সোণার বরণ থানি।" অতএব পাপ মোচনের নিরুষ্ট উপায় আত্মগ্রানি, উৎক্রষ্ট উপায় শ্রীভগ-বানের নাম কি গুণ হুখা রসে ক্ষয়কে ধৌত কি সিক্ত করা।

এখানে সরস্বতী ঠাকুর প্রভূ গৌরাঙ্গ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ এক অপর্মপ সাক্ষা দিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার এরপ অমান্ত্রিক শক্তি ছিল যে, তাঁহাকে ভন্ধ দর্শনে, এমন কি দূর দর্শনে অতি যে মহাপাপী সেও নির্মাণ হইত, এবং অতি উপাদের রজের নিগৃত্ রস পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিত। এরপ শক্তিকোন জীব কথন প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তাই শীগৌরাঙ্গ ভগবান বলিয়া পুজিত।

তাহার পরে সরস্বতী দেখিতেছেন যে, তাঁহার প্রকৃতি, রুচি, বিশ্বাস ও জ্ঞান, সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কি হইয়াছে, না, যাহার উপর ঘুণা ছিল তাহাতে রুচি, যাহাতে রুচি ছিল তাহার উপর ঘুণা হইয়াছে। এথনকার তাঁহার মনের ভাব শ্রবণ করুন। যথা তাঁহার শ্লোক—

> ধিগন্ত ব্রহ্মাহং বদনপরিফ্রান্ জড়মতীন্ ক্রিয়াসক্তান্ ধিশ্লিথিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ। কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমতাররপশ্-র কেষাঞ্চিলেশোহপাইছ মিলিতো গৌর মধুনঃ॥

"আমি ব্ৰহ্ম এই মাত্ৰ তত্ত্ব জ্ঞানে প্ৰফুল্লবদন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ধিক্, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কৰ্ম সকলে সৰ্ব্বদা আগ্ৰহ যুক্ত ব্যক্তিগণকে ধিক্, উৎকট তপ্ৰস্থাকারি ব্যক্তিদিগকে ধিক্, এবং যে সকল ব্যক্তি সমুদায় ইন্দ্ৰিয়ের বিষয়কে বণীভূত করিয়াছে সেই সকল সংযমিগণকেও ধিক্, অর্থাৎ এই সকল বিষর রসে প্রমন্ত নরপশুগণ আমানের শোচনীয়, যে হেতু ইহান দিগের মধ্যে কেহই শ্রীগৌরপনাম্ভোজের মধুলেশও প্রাপ্ত হয় নাই।"

তিনি যাহা চিন্নদিন করিয়া আদিয়াছেন, এখন তাহা যাহারা করে তাহাদিগকে তিনি "নর-পশু" বলিতেছেন। উপরের শ্লোকে প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, পূর্কে তিনি নর-পশু ছিলেন। আবার বলিতেছেন, যথা ২৬ শ্লোক—

আন্তাং বৈরাগ্যকোটি র্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্রানিকোটি গুরারুধ্যানকোটি র্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ। কোটাংশোহপাতান স্থান্তদপি গুণ গণো বং স্বতঃ সিদ্ধ আন্তে প্রীমনে বং কেন্দ্রিয়াক্ষরনার স্থানিকালার স্থানিকা

"বৈরাগ্য কোটিতেই বা কি হইবে, শম দম ক্ষান্তি ও মৈত্রাদি অর্থাৎ গুচিখাদি কোটিতেই বা কি হইবে, নিরন্তর "ভত্তমসি" অর্থাৎ পরমাত্রা ও জীবামার ঐক্য বিষয়ক চিন্তা কোটিতেই বা কি হইবে, আর বিষ্ণু সম্বন্ধীয় ভিক্তি কোটিতেই বা কি হইবে, শ্রীমতৈতে চন্ত্রপ্রিয়-ভক্তগণের চর্ন্তন্ত্রাতি দ্বারা হর্মপ্রাপ্ত মানবদিগের যে সভাবসিদ্ধ গুণ মুমূহ বর্তনান আছে, তাহার কোটাংশের একাংশও অন্যেতে নাই।"

খাহার। নিরাকারবাদী, শ্রীভগবানকে জ্যোতিঃস্বরূপ ভাবিরা বোগ-সাধন করেন, তাঁহাদের কল একাননা। খাঁহারা শ্রীক্ষপ্রেম পাইদাছেন, তাঁহাদের কল প্রেমাননা। সরস্বতী প্রন্ধানন উপভোগ করিছেন। বাহারা যোগ করেন তাঁহারা এই আনন্দের আসাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন প্রেমাননের আসাদ পাইয়া, সরস্বতী বলিতেহেন যে, প্রেমাননে যে হর্ষ আছে, ব্রহাননে তাহার কোটা অংশের এক অংশও নাই।

সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে বঁলিতেছেন যে (সপ্তম শ্রোক) অবভার শিরোমণি নৃসিংহ, রাম ও রুষ্ণ। কপিলদেবও অবভার, যিনি জীবকে থাগ শিক্ষা দেন। কিন্তু ইহারা যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহার সহিত্ত প্রীগোরাদের যে মহৎ কার্য্য অর্থাৎ জীবকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দেওয়া, তাহার তুলনাই হয় না। জীব-রক্ষার নিমিত্ত দৈতানাশ। যোগ-শিক্ষা বেওয়ার তাৎপর্য এই যে, উহা ছারা জীব উন্নতি করিবে। কিন্তু প্রেম-

সে জীবের যোগের প্রয়োজন নাই, তাহার দৈত্যের কি অন্ত কাহারও ভয় নাই। যে ব্যক্তি ভগবৎ প্রেম পাইল সে শ্রীভগবানের নিজ জন হইল, তাহার আর শ্রীরামের কি শ্রীনুসিংহের দত্ত আশীর্কাদে প্রয়োজন নাই।

সরস্বতী মনে বিচার করিতেছেন যে, প্রীগোরাঞ্গ অবশ্ব সেই প্রীহরি, সামান্ত জীব নহেন। যেহেডু যাঁহার দর্শনমাত্রে মহাপাপী মহাপ্রেমী হয়, তিনি যে সামান্ত জীব, ইহা হইতে পারে না, তিনি অবশ্বই সেই প্রীতগবান।

কথন সরস্বতী ইহাও ভাবিতেছেন যে, তিনি না হয় মূর্থ, নির্দোধ, কি মুদ্ধ, কিন্তু বাহনের সার্বভৌম, যিনি ভারতের মধ্যে সর্বাপেকা বৃদ্ধিনান্ ও পণ্ডিত, তিনি ত আর মূর্থ কি নির্বোধ নহেন? সার্বভৌম যথন শ্রীপ্রভূকে শ্রীভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে শ্রীক্ষণ্টেততা কপ্টবেশ শ্রীহরি, সামান্ত জীব নহেন।

শ্রীগোরান্ধ হইতে জীবে কি সম্পত্তি পাইরাছে, তাহা সরম্বতী ঠাকুব,
— যিনি সর্কবিদ্যায় পারদর্শী,—নানা স্থানে বিচার করিয়াছেন। পাঠক
মহাশর এথানে আপনাকে একটী নিবেদন। যোগ ভাল, কি প্রভুর মত
অর্থাৎ ভক্তি ভাল, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু যোগসাধন করা তোমার সাধ্যাতীত। সেথানে প্রভুর চরপাশ্রম বাতীত আর
তোমার গতি কি আছে ? যদি বল তিনি কে, তাঁহার পদে অবনত
হইলে যদি আমার সর্কাশশ হয় ? কিন্তু সরস্বতীর ভায় মহাজন, বিনি
যোগী, পরম জ্ঞানী, সন্নামীর শিরোদানি—তিনি যোগের পথ পরিতাগ
করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তুমি নিঃশক্ষচিত্তে তাহা করিতে পার।

শ্রীগোরান্ধ প্রভূকে আমরা দর্শন করি নাই, তাঁহার সহিত সহবাদ করি নাই। কিন্তু তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত, অতএব তাঁহার আরুতি প্রকৃতি বিচারে অবশু লাভ আছে। অতএব হম্মননী সবস্বতী তাঁহার সহিত সহবাদ করিয়া তাঁহার আরুতি প্রকৃতি কিন্তপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার পর্যালোচনা করিব। সরস্বতী ব্লিতেছেন, প্রভূর "প্রকাণ্ড বাভ্দন হেমনত্তের ন্তান্ন"; তাঁহার "হাগু চক্তকিরণের ন্তান্ন মনোহর"; তাঁহার "কপোল-দেশের প্রান্তভাগে মধুর মধুর হাগুসম্বিত"; তাঁহার "গ্রীম্থ প্রধ্যাকুল"; তাঁহার "শ্রীম্থ দ্ব্যং হাস্ত শোভিত"; তাহার "নিন্ধ দুট্ট"; তাঁহার "কর্নণাসিন্ধ অঞ্জনপ্র নিত্র"; তাঁহার "নিন্ধনপন্ন হইতে নি:স্ত মনোহর মুক্তাফল সদৃশ অপ্রেবিন্দু এবং উদ্পাত রোমাঞ্চ
দারা অলঙ্কত শ্রীঅক"; তাঁহার "মুখসৌন্দর্যা কোটি চক্র অপেক্ষাও স্কৃদ্য";
তিনি "প্রফুল্ল কনককমলের কেশর অপেক্ষাও স্কৃদ্য"; তিনি "প্রফুল
কনককমলের কেশর অপেক্ষা মনোহর কান্তি-ধারী"; যাঁহার "জপমালা
শোভিত প্রেমে কন্সিত কর"; তাঁহার "শ্রীমৃর্ত্তি লাবণ্য দ্বারা কোটী অমৃত
সমুদ্রকে উদ্গার করিতেছেন"।

সরস্বতী প্রভ্র ভাব কিরূপ বর্ণনা করিতেছেন, এখন শ্রবণ করন।
তিনি "করতলে বদর ফলের ন্থায় পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশ অর্পণ করিয়া
নয়নজলে সন্মুখন্থ ভূমি পঙ্কিল করিতেছেন"; তিনি "নয়ন-বারিধারায় পূখ্নীতল পঙ্কিল করিতেছেন"; "যিনি নবীন মেঘ দেখিয়া উন্মন্ত হয়েন, মন্থরচিক্রিকা দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়েন, গুঞ্জাবলী দর্শনে কম্পিত-কলেবর
হয়েন, যিনি শ্রামকিশোর পুরুষ দর্শনে ব্যথিত হয়েন।"

সরস্বতী, প্রভূর রূপ ও গুণ চিন্তা করিতে করিতে বেমন মনে একটি জাবের উদয় হই ত, অমনি উহা শ্লোকরূপে প্রকাশ করিতেন। কোন এক দিন প্রভূর রূপ কি গুণ লিখিতে অপারগ হইলেন, হইনা এই শ্লোকটী করিলেন, যথা ১০১ শ্লোক:—

সেক্তেয় কামকোটিঃ সকলজনসমাহলাদনে চক্রকোটি
বাঁৎসলো মাতৃকোটি ব্রিদশবিটপিনাং কোটিরোনার্য্যসারে।
গাওীর্গোহত্যবিকোটি মে বুরিমনি: স্থাক্ষীরমাধ্বীক কোটি
রোনেবঃ সজীয়াৎ প্রবন্ধদে দর্শিতাশ্র্যকোটিঃ॥

"যিনি কোটি কলপ্রের স্থার পরম স্থলর, কোটি চন্দ্রের স্থায় সকলের আফ্লানজনক, কোটি মাত্সদৃশ মেহবান, কোটি কলবুক্ষসদৃশ দাতা, কোটি সম্দ্রের স্থায় গন্তীর-স্বভাব, অমৃতের স্থায় মধুর এবং কোটি কোটি বিচিত্র প্রণায় রসের প্রদর্শক, সেই শ্রীগৌরদেব জায়ুক্ত হউন।"

বিষমস্বল প্রীক্ষেত্রর রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া দেখিলেন ভাষায় কুলায় না, তাই লিখিলেন "মধুরং মধুরং মধুরং" ইভ্যাদি এইরূপ মধুরং মধুরং বলিয়া প্রোক সাঙ্গ করিলেন। সেইরূপ সরস্বতী ঠাকুর প্রভূর রূপ ও ওপ বর্ণনা করিতে গিয়া ভাষায় উহা না পারিয়া "কোটা" "কোটা" "কোটা" বলিয়া মনের ভাব বাক্ত করিবার চেঠা করিলেন।

সরস্বতীর তথন পুনর্জন্ম হইয়াছে। তিনি যাহা ছিলেন, এখন আর

তাহা নাই। তাঁহার যে সমস্ত বিষয়ে কচি ছিল তাহাতে অকচি হইয়াছে, কানী নগরী বাদ পর্যান্ত। কানীবাদে আর বাদনা নাই। যে সমস্ত দলী ও শিষাগণকে সহচর ভাবিদা শ্রনা ও মেহ করিতেন, তাহাদের দহিত এক প্রকার সম্বন্ধ রোধ হইয়া গিয়াছে। শিষাগণ পড়িতে আইলে পড়ান না, পলায়ন করেন। লোকে দেখিতে আইলে লুকাইয়া থাকেন, কি তাহাদের সহিত আলাপ করেন না। কানীবাদিগণ তাঁহাকে কেছ শ্রনা করেন কি না দে বিষয়ে তাঁহার দৃক্পাত নাই।

এ যাবৎ বছতর কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আদিয়াছেন। অতি
প্রভাবে গাত্রোখান, আর অধিক নিশিতে শয়ন করেন। এ পর্যস্ত নানা
নিয়ম পালন বছনিন হইতে করিয়া আদিয়াছেন, এখন সে সমস্ত ভুলিয়া
গেলেন। বেদ পাঠ করিতে আর প্রস্তি হয় না। যে সমস্ত বিধি
পালন করিয়াছিলেন সে সকল নিয়ম পালন করিতে আর বিদ্যাত্র
ইচ্ছা হইতেছে না; তবে করিতেছেন কি, তাহা বলিতেছি; তাঁহার গ্রন্থেই
তাহার হুশয় তরপের পরিকটে বর্ণনা আছে।

তিনি করিতেছেন কি, না একটু একটু গীত গাইতেছেন, আর প্রস্কু থেমন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহারই অমুকরণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। ক্ষণে কাঁহার চেতনা হইতেছে, আর তিনি আপনার মনকে তল্লাদ করিয়া বেড়াইতেছেন; মনকে পাইতেছেন না। আর যে স্থানে টাহার মন ছিল দে স্থানে দেখিতেছেন দোণার বরণ নৃত্যকারী গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। আর সরস্বতী বলিতেছেন,—কি স্কুলর মুখ্নী, কি মধুর নৃত্য! আবার বলিতেছেন, হে মন-চোর, তুমি আমার সমুলায় হরণ করিলে পুসরস্বতী বলিতেছেন:—

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি লৌকিকী বৈদিকী যা যা বা লজ্জা প্রহসনসমূল্যান \*নাট্যোৎসবেষু। যে বা ভ্রন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থ ধর্মা, গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোপি মে তীব্রবীর্যাঃ॥

"অতিশয় বলবান কোন গৌরবর্ণ চোর আদিরা আমার নিঠা প্রাপ্ত লৌকিকী, আর বৈদিকী যে ব্যবহারশ্রেণী, আর প্রহদন উটেচঃম্বরে সংস্কীর্তন নাট্যাদি বিষয়ক যে লজ্জা, আর প্রাণ ও দেহের কারণ স্বরূপ বে স্বাভাবিক ধর্ম, এই সমস্ত অপহরণ করিল।"

তিনি যে জপ, তপ, প্রাণায়াম প্রস্থৃতি নিত্যকর্ম করিতেন, তাহা গিয়াছে, আহার নিদ্রা প্রস্থৃতি দেহ-ধর্ম গিয়াছে, নৃত্য গীত প্রভৃতিতে বে মুণা তাহা গিয়াছে। কেন না, একজন বলবস্তু গৌরুর্ব চোর তাহা সমুনায় হরণ করিয়া লইয়াছেন!

প্রকাশানক ভাবিতেছেন, ঐ নবীন সন্নাদী কি শক্তি পুরুষ! তথন
আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রকাশান তুমি না বড়
তেজম্বর পুরুষ ছিলে? একটি পৌরবর্ণ যুবা আসিয়া মার দশা কি
করিল?" ইহাই বলিয়া হো হো করিয়া পাগলের হ হাস্ত করিতেছেন। আবার ভাবিতেছেনঃ—

"আমি প্রকাশানন্দ, আমি নৃত্য করিতেছি, আমার ক ইইতেছে না ? হে গৌরবর্ণ রুঞ্চ, আমি এমন গন্তীর অটল ছিলাম, মাকে পাগল করিলে? আমার নৃত্য দেখিয়া কাশীবাসিগণ আমাকে ি বলিবে? ছি! আমি যে লক্ষায় মরিয়া যাইতেছি!"

রজনীথোগে প্রকাশানন্দ প্রাভ্র নিকট গমন করিলেন। যাইয়া প্রভ্র চরণে পড়িতে গেলেন। কিন্তু প্রভ্র বাহ পদারিয়া তাঁহাকে হন্দমে ধরি-লেন। ধরিয়া গুজনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই অবদরে প্রভ্ প্রকাশানন্দের স্কন্ম একেবারে অধিকার করিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী চেতন পাইলে আবার চরণে পড়িলেন।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "জীবের কএইরূপ পদে পদে বিপদ, এ সময় যদি তুমি এইরূপ করুণা না করিবে তবে তোমার জীবের আর কি উপায় আছে ? প্রভূ, এখন আমাকে সঙ্গে লইয়া চনুন।"

প্রভূ বণিলেন, "তুমি বৃদ্ধাবন যাও, সেই ভোমার বাসের উপযুক্ত স্থান।"

ইহাতে প্রকাশানন্দ কাতর হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি তোমার বিরহ মন্ত্রণা সহ্ব কবিতে পারিব না।" প্রকাশানন্দ তাঁহার গ্রন্থে তাঁহার মনের ভাব বেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহা আশ্রম করিয়া আমি এই গানটী করিয়াছিলাম:—

> কি হলো কি হলো প্রাণনাথ একি করিলে। ধ্রণ। তিত্ত হরে নিলে, বাউল করিলে,

> > এখন ভূমি আমায় ফেলি চলিলে॥

ছिलाम প্রবীণ,

অটল গম্ভীর,

টলিত না মন কোন কালে।

নাথ, করিলে কি কাজ,

গেল ভয় লাভ,

বালকের মত চপল করিলে॥

সংসাব বন্ধন, করিয়া ছেদন, সকল তেজে সর্যাদী হইলাম।

আমি. কাটিলাম বন্ধন.

একি বিড়ম্বন,

আবার তুমি প্রেম ফাঁদে ফেলিলে॥

প্রভু অনেক প্রবোধ দিলেন। পরিশেষে বলিলেন যে <sup>®</sup> বৃন্দাবনেই ভূমি আমাকে দর্শন করিতে পারিবে।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, তুমি ত আমাকে রুধা প্রবোধ দিতেছ না ?
প্রত্তু কহিলেন, সতাই, স্মরণ করিলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে।
সরস্বতী কহিলেন, আপনার প্রবোধে আমি আনন্দিত হইলাম। প্রভ্
কহিলেন, এই আনন্দ তোমার ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, আর অদ্যাবধি
তোমার নাম "প্রবোধানন্দ" হইল ৮

প্রভূ এক পথে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন, প্রবোধানন্দ **অন্ত পথে** বুন্দাবনে গমন করিলেন।

প্রবোধানন্দ, পূর্ব্বে যদিও সন্নাসী ছিলৈন, তবু দশ সহস্র শিষ্য সহিত্ত
সহবাস ও জগতের পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ, তর্ক, বিচার করিতেন।
এখন অন্য এক আকার ধরিলেন। এখন বৃদ্দাবনে নন্দকৃপে একাকী
বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রে মহাপ্রভুকে পত্রে লিপিয়াছিলেন যে মৃচ্
জনেই কাশীত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করে। এখন আপনিই কাশীত্যাগ
করিলেন। পূর্ব্বে ভক্তিও প্রেমধর্ম্ম কাপুরুষের আশ্রম্ম ভাবিতেন, এখন অন্ত ধ্যান, অন্ত চিন্তা, ছাড়িয়া দিয়া কেবল ইংগৌরান্দের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই স্বন্ধের তরক্তে শ্রীচৈতন্তচক্তামূত গ্রন্থ প্রণ্যন করিলেন। এই অমূল্য এছ থানির ছারা জীবগণ এই করেকটী মহা উপকার পাইতেছে। আগরা প্রকাশানন্দের ভাগ স্থা ও দ্রদশীর নিকট শ্রীগোরাঞ্চ প্রভৃ কিরূপ বস্তু ছিলেন জানিতে পারিতেছি। মনে থাকে যেন, মগপ্রভূ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিথিয়াছেন ইহা তাঁহার স্বচক্ষে, প্রভাক্ষ দশন করিয়া লেগা।

দিতীয়ত, শ্রীভগবানের অবতার মানিতে লোকে সহজে পারে না। প্রকাশাননের কাহিনী শ্রণে অবতারে বিশ্বাস স্থলভ হইতে পারে।

তুর্তারত, ইহা আমরা জানিতেছি নে, প্রকাশানন্দের তায় শক্তিসম্পার সন্নার্মী, যিনি চিরদিন প্রেম ও ভক্তিকে হ্বণা করিরা আমিণাছেন, তিনি প্রেম ও ভক্তির আমানন করিয়া, পূর্বেন যে রক্ষানন্দ (অর্থাৎ জ্ঞান হইতে যে আনন্দ উপিত হয়) ভােগ করিতেন, তাহাতে ত্বণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলতঃ সেই গঘান্তই জ্ঞান-যোগে শ্রদ্ধা থাকে, যে পর্যান্ত তুল্মী ও চন্দ্রনের গন্ধ নামিকায় প্রবেশ না করে। অর্থাৎ অহেতুকী ভক্তির স্থবা যিনি পান করিয়াছেন তিনি আর জ্ঞান-যোগে মন্ধ হয়েন না।

কণা এই, সনেক বোঁগী ও জ্ঞানী আপনাদিগের ভাগ্য, ভক্তের ভাগ্য আপেফা বড় ভাবেন। তাঁহারা ভাবেন যে, বে সামান্ত ভক্ত তাহার কোন আলোকিকী শক্তি নাই; তাঁহার অপেক্ষা, যাহার মন্তকে পীপিড়ার টিবি হ্ইয়াছে তিনিই বড় লোক। কিন্তু সরস্বতী শেষোক্ত, তাঁহার পরীক্ষিত, পদ্ধতি ঘূণা করিয়া তাগ্য করিলেন, করিয়া ভক্তের যে প্রেমানন্দ তাহাই লইকে।

প্রবোধানদকে বৃদাবনে বিদায় করিয়া দিয়া, প্রভু দেশাভিমুখে চলি-লেন। সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু অন্থযতি দিলেন না। প্রভু চলিলেন, আর ভক্তগণ মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রভূ যে পথে গিয়ছিলেন সেই পথে, আবার সেইরূপ পূর্বকার স্থায়
বয়্যপশুগণের সহিত থেলা করিতে করিতে, চলিলেন। প্রীচৈতস্থ মঙ্গলে,
মুরারীর কড়চা অন্থলারে, এই সময়কার একটা বড় মধুর কাহিনী বণিত আছে।
প্রভূ একটু কগ্রবত্তী হইয়াছেন, তাহার সঙ্গী হই জন, বলভদ্র ও তাঁহার '
ভূত্য একটু পশ্চতে। একটা গোপয়ুবক বোলের কলস লইয়া বিক্রয় করিতে
চলিয়াছে। প্রভূ তৃষ্ণার্ভ, গোয়ালার নিকট সেই তক্ত চাহিলেন। সরল
গোয়াগা প্রভূব সমুথে কলস রাখিল, আর প্রভূ কলসহ সমুদায় বোল পান

করিলেন। গোপযুবক প্রভুকে বলিল, ঠাকুর ইহার মূল্য দিতে আজা হয়।
তথন প্রভু ঈষৎ হাস্ত করিয়া লিজ্ঞাদা করিলেন, তুমি এ মূল্য লইয়া কি
করিবে? গোপ বলিল যে, তাহার স্ত্রী আছে ও বৃদ্ধ মাতা আছে, তাহাদিগকে পালন করিবে। প্রভু তথন, বলভদ্র ও তাঁহার ভৃত্য, গাহার। পশ্চাতে
আদিতেছেন তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, উহাদের নিকট
তক্রের উচিত মূল্য গাইবে। গোপযুবক তাই বলভদ্রের অপেকা করিয়া
দাঁড়াইয়া থাকিল, প্রভু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। প্রভু ভাবিতেছেন,
গোপযুবকের স্ত্রী ও বৃদ্ধ মাতা আছে। আমারও ত স্ত্রী ও মাতা আছেন।
কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছি, ভাল করিতেছি না। এই ভাবিয়া
প্রভু তাহাদের নিমিত ব্যাকুল হইলেন, ও তথনি অন্তরীক্ষে এক দেহ লইয়া
নবদীপে উপস্থিত হইলেন, হইয়া জননী ও ঘরণীর স্থিত মিলিত হইলেন।
এই বলিয়া ঠাকুর লোচন দাস্ তাঁহার চৈত্ত্যসঙ্গল গাঁত স্মাপন করিলেন।

ওদিকে গোপযুবকের কথা শ্রবণ করন। বলভদ্র আসিলে গোপ ঘোলের মূলা চাহিল। বলিল, ঐ বে আগের ঠাকুর ঘাইতেছেন, ভিনি আমার এক কলম ঘোল সমুদায় পান করিয়াছেন, মূলা চাহিলে বলিলেন, আপনারা দিবেন। বলভদ্র প্রভুৱ ভঙ্গী দেখিয়া অবাক। গোপকে নিনতি করিয়া বলিলেন, "গোপ! যিনি তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তিনি সল্লাসী তাঁহার অর্থ কোথা? আর আমরা তাঁহার ভূতা আমাদেরও অর্থ স্পর্শ করিতে নাই। ঠাকুর তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তোমার খুব ভাল হইবে।"

গোপ একথা শুনিয়া স্থগীই হউক কি তু:গীই হউক আর কিছু বিলিল না, বোলের কলস লইয়া বাড়ী যাইবে ভাবিল। কিন্তু কলস তুলিতে গিয়া দেখে উহা এত ভারি ৄ্য তাহা তুলিতে পারে না। তথন উকি মারিয়া দেখে যে কলস স্থগ্ন্দায় পরিপূর্ণ গোয়ালার উহা দর্শন মাত্র জ্ঞানোলয় হইল। তথন কলস ফেলিয়া দৌড়িল, দৌড়িয়া প্রভুর লাগ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বলিল "প্রভু, আমি মূর্থ গোয়ালা, আমাকে ভুলান কি আপনার কর্তব্য প্ আমি রুথা ধন চাই না, আপনার শ্রীচরণে আমার মতি দান কর্জন।" প্রভু তাহাকে আখাস বাক্য বলিয়া বিদায় করিলেন। গোপযুবক সামান্ত অর্থ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু, নিকটে অর্থ ও পরমার্থ তুই গাইলেন।

মুরারি গুপ্তের কড়চায় প্রভার তক্রপানলীলা এইরূপ বর্ণিত আছে—
এবং স ভগবান্ কৃষ্ণঃ পথিগছন্ কপানিধিঃ।
দৃষ্টা গোপমুবাচেদং সতক্রংকলসং প্রভায়
পিগাসিতোক্তং তক্রংমে দেহি গোপ যথামুখং।
ক্রান্থা পরমহর্ষেণ সম্পূর্ণকলসং দদৌ॥
হস্তাভ্যাং কলসংখ্যা সতক্রং ভক্তবংসলঃ।
পিমাণোপ্রুমানায় বরং দ্বায়যো হরিঃ॥

"এই প্রকার প্রভু পথে গমন করিতেছেন, জনৈক গোপ তক্র-কলস সহ যাইতেছে, দেখিয়া ভাহাকে বলিলেন, অহে গোপ, আমি পিপাসিত হইয়াছি, আমাকে তক্র প্রদান কর। গোপ ভাহা শুনিয়া অভিশয় হয়ভাবে সেই তক্র-কলস প্রভুকে প্রদান করিল। ভক্রবংসল প্রভু য়ই হস্ত ছারা সেই তক্র-কলস ধারণ পূর্কক পান করিলেন এবং মেই গোপ নারকে বরদান করিয়া যথা স্থানে গমন করিলেন।"

প্রভু দ্রুতগতিতে :বক্সপশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পরি-শেষে পুরী নগরীতে পৌছিলেন, ও সেগানে আঠারনালা হইতে ভক্ত-গাঁণের নিকটে তাঁহার আসিবার সংবাদ পাঠাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার ভক্তগণ আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিলেন। ইহা কিরূপ তাহা বলিতেছি। অতি রৌদ্রে জীবমাত্র হাহাকার করিতেছে, মংশুগুণ ুল না পাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সময় এক পশলা 🤊 শীতল ও প্রচুর পরিমাণে রুষ্টি হইল। তথনি সফরি মংস্তুগুণ পুনর্জীবন পাইয়া দিখিদিগ জ্ঞান শৃত্ত হইয়া বিচরও করিতে লাগিল। সেইরুগ ভক্তগণ মরিয়া ছিলেন. প্রাণ পাইয়া প্রভুর নিকট দ্রৌডিলেন। দকলে গ্রমন করিয়া দেথেন যে, প্রভু ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। পুরী ও ভারতীকে প্রভূ প্রণাম করিলেন, স্বরূপ প্রভৃতি অন্তান্ত সল্লাসী আর গৃহি-ভক্তগণ সকলে প্রভুকে প্রণাম করিলেন, সকলে আনন্দে উন্মন্ত হইয়া প্রভুকে লইয়া জগনাথমন্দিরে শ্রীমুখ দর্শনে চলিলেন। সে দিবস সার্ব্বভৌম প্রভুকে নিমপ্তণ করিলেন। প্রভু বলিলেন, অদ্য তিনি কোথায়ও যাইবেন না, সক-লের সহিত একত্র বদিয়া ভোজন করিবেন। বছদিনের পরে ভক্তগণ ও প্রভু একত্রে বৃষয়া মহানন্দে ভোজন করিলেন। আস্ত্রন ভক্তগুণ, আমরা এই প্রভুভক্তে মিলন ও ভোজন সম্ভৱে দাঁড়াইয়া দর্শন করি।

প্রভূব সন্ন্যাদের পরে এই ছন্ন বংসর গত হইল। নবীন যুবাকালে অর্থাৎ যখন উনবিংশতি বৎসরের তথন পূর্ববিদ্ধে গমন করেন; করিয়া দেখানে "হরিনামের নৌকা সাজাইয়া জীবগণকে পার করিয়াছিলেন।" সন্ন্যাদের কিছু পূর্বে প্রভূ ন'দে হইতে মন্দার দিয়া গয়াধামে গমন করেন। সন্নাাদের পরে রাঢ় দেশে তিন দিবদ ভ্রমণ করেন, তাহার পরে নীলাচলে, এবং নীলাচলে ইইতে সমস্ত দক্ষিণ দেশ শ্রীপদ ছারা পবিত্র করেন ক্রিলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়া, বুন্দাবন যাইবেন উপলক্ষ করিয়া গৌড়দেশ দিয়া গৌড়নগর পর্যন্ত গমন করেন। আবার দেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নীলাচলে প্র্নরাগমন করেন। শেষে বনপথে বারাণসী হইয়া বুন্দাবন গমন করেন, দেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার নীলাচলে আইদেন। এইরপ ভ্রমণে প্রভূব সন্ন্যাদের পরে ছয় বৎসর গেল। প্রভূব বয়স তথন ৩০ বৎসর। প্রভূ তাহার পরে অন্তান্দ বৎসর প্রকট থাকেন। এই ১৮ বৎসর প্রভূ বরাবর নীলাচলে বাস করেন, আর কোথায়ও গমন করেন না।

প্রভু এই অপ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস করেন, ইহার মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান ঘটনা তাহাই মাত্র বর্ণন করিব। প্রভু বনপথে বুদ্দাবন হইতে আসিবা মাত্র সরূপ অমনি শ্রীনবদ্বীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তথন ভক্তগণ প্রভূকে দর্শন করিতে নীলাচলাভিমুপে ধাবিত হইলেন। শ্রী-অদ্বৈত দিন স্থির করিলেন, শিবানন্দ সেন পথের বারের ভার লইলেন।

ভক্তগণ আদিয়া পূর্ব্বের স্থার চারি মাদ প্রভুর নিকট বাদ করিলেন;
পূর্ব্বের স্থায় দিন দিন মহোৎসব, জলকীড়া ও কীর্তন হইতে লাগিল;
পূর্ব্বের স্থায় মন্দিরমার্জ্বন, রথাগ্রে নৃত্য, বস্তভোজন ইত্যাদি হইল; পূর্বের
স্থায় নন্দোৎসব হইল, ও পরে চারি মাৃদ থাকিয়া ভক্তগণ দেশে প্রত্যান
বর্তন করিলেন

## তৃতীয় অধ্যায়।

## ---

হরিদাদের কাহিণী পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। তিনি এখন অতি
বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুর ঘরের নিকট বাসা, প্রভু প্রভাহ স্নান করিয়া
একবার তাঁহাকে দেখা দিয়া যান, আর প্রভাহ গোবিন্দ তাঁহার প্রসাদ
তাহাকে দিয়া আইসেন। প্রভুর কুলাবন হইতে প্রভাবিত্তন করিবার
কিছুকাল পরে শ্রীন্ধপ নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও
ভাতি লপ্ত। তাই আর কোথায় ঘাইবেন, হরিদাদের বাসায় যাইয়া
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন।
ন্ধপ শুনিয়া আখন্ত হইলেন যে, প্রভুর তথনি সেখানে আসিবার কথা।
এই কথা হইতে হইতে চন্দ্রবদন হরেক্সফ নাম জপ করিতে করিতে
আগমন করিলেন। তথন প্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং হরিদাস ও রূপ উত্যে প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

হনিশ্বস বলিলেন, প্রভু, দেখুন রূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।
প্রভু তথন সহর্ষে প্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে রূপ, হরিদাদের বাসায় থাকিয়া গেলেন। ভক্তগণ নীলাচল হইতে বিদাহ হইয়া
গেলেন, রূপ তথনও রহিলেন। বলিতে কি, প্রভু তাঁহাকে এই করিয়া
কাছে রাখিলেন। কেন? ক্রমে ক্রমে রূপকে তাঁহার কার্য্যের উপযোগী
করিবার নিমিত্ত। প্রভুর রূপায় প্রীরূপ ক্রমে জ্বমে শশিকলার হ্যায় পরিবিদ্ধিত হইতে লাগিলেন। সে বৎসর প্রভু যথন রথাগ্রে নৃত্য করেন,
তথন একটা শ্লোক বলেন। শ্লোকটা কাহার রচিত, তাহার ঠিকানা নাই,
কিন্তু কাব্য প্রকাশে উদ্ধৃত আছে। শ্লোকটা এই:—

যঃ কোমারহরঃ স এবহি বর স্তাএব চৈত্রক্ষণা স্তেচোল্লীলিত মালতীস্থরভয়ঃ প্রোচাঃ কদম্বানিলাঃ। সা চৈবাস্থি তথাপি তত্র সুবত্রসাধারনীলানিনে বেবারোধনি বেতসীতঞ্চলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠাতে॥

শ্লোকটীর অর্থ এই। কোন নাগরী তাঁহার পতিকে বলিতেছেন, "হে নাগ্য দেই তুমি দেই আমি। দেই আমবা মিলিত হইরাছি। কিন্তু তব্ আমাদের দেই যে প্রথম নিভৃতস্থানে মিলন হয়, তাহাতে যে ৃথ হইয়াছিল, তাহা আর এখন পাইতেছি না।"

এ শোকটা যে অভ্নত তাহা রমজ্ঞ মাত্রে বৃদ্ধিতে পারিবেন। কিন্তু জগরাথ রথে চড়িয়া স্থানরাচলে চলিয়াছেন, প্রভু সেই রথাগে নৃত্যু করিতেছেন। সে অবস্থার সহিত এ শ্লোকের সম্পর্ক কি ? শ্লোকটা আদিরস ঘটত নায়িকার উক্তি, ইহাতে কি আছে যে প্রভু রথাগে নৃত্যের সময় উহা আস্বাদন করিবেন? প্রভু ঐ শ্লোক পড়িতেছেন, আর কেবলমাত্র সময় উহা আস্বাদন করিবেন? প্রভু ঐ শ্লোক পড়িতেছেন, আপর সকলে কিছু বৃদ্ধিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ভাগ্যান রূপ ইহা বৃদ্ধিলেন, বৃদ্ধিয়া আপনি ঐ ভাবের একটা শ্লোক করিলেন। সে শ্লোকটা এই—

প্রিয়ং সোহয়ংকঞঃ সহচরি কুণ-ফে এনিণিও স্তথাহং সা রাধা তদিদমূভযোঃ সঙ্গমস্থাং। তথাপাস্তঃ খেল্মধুরমুরলীপঞ্চমজুবে মনো মে কালিনীপুলিনবিপিনার স্পৃহয়তি॥

রূপ এই শ্লোকটা তালপত্রে লিখিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু মান করিয়া গমনের বেলা প্রতাহ রূপ ও হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। দেই নিয়মান্ত্রসারে এক দিবস দেখানে আসিলেন, কিন্তু তথন রূপ স্লানে গিয়াছেন। প্রভু দেখানে কাহাকে না দেখিয়া বাগায় যাইতে, চালে তালপত্র দেখিলেন; দেখিয়া উহাতে লিখিত শ্লোকটা পড়িলেন। পড়িতে-ছেন, এমন সময় সমুজ্রমান করিয়া রূপ আসিলেন। প্রভু রূপকে দেখিয়া সহর্ষে তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "ভুমি আমার মনের কথা কিরূপে জানিলে?" শ্রীরূপ একথায় ক্রতার্থ ইইলেন। প্রভু তাহার কিছু পরে সরূপকে জিজ্ঞানা করিভেছেন, "রূপ আমার মন কিরূপে জানিল?" তাহাতে সরূপ বলিলেন, "ইহাতে ইহাই বুঝা গেল যে তিনি তোমার ক্রপাণাত্র।"

এখন সংক্ষেপে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বলিতেছি। বশোদার ভজন—
বাৎদল্য রদ লইয়া। প্রীরাধার ভজন—মধুর রদ লইয়া। রাধাক্ষণ ভজনের
- উপকরণ—আদি অর্থাৎ মধুর রদ। এসম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি,
আরো পরে বলিব। প্রভুর মনের ভাব কি, তাহা যথন তাঁহার রগাগ্রে
নৃত্য বর্ণনা করি, তাহাতে কতক লিখিয়াছি। প্রীজগন্নাথ রথে, নানা কোলাহল

হুইছেছে, বাদ্য বাজিতেছে। শ্রীজগরাথ রথে, কিন্তু তাঁহার রাধা কোথায় প প্রভু রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া তথন আপনাকে রাধা বলিয়া সাবাস্ত করিয়াছেন। তিনি রাধা দূরে দাঁড়াইয়া, আর জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীক্রফ রথের উপর, ভিন্ন লোকের মধ্যে রহিয়াছেন। ভাহা কিরুপে হইবে, রাধার ভাহা সহু হইবে কেন ? প্রভু মনে মনে রথের উপরিস্থিত শ্রীক্লফকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু, তুমি এখানে কেন ? এত লোকের মাঝে কেন ? ওরা ভোমার কে ? চল, তুমি আমি ছুইজনে নিভূত স্থানে গুমন করি, করিয়া প্রাণ জুড়াই।" ফলকথা, প্রাভু রথাত্রে মৃত্যু করিতে গিয়াই বাহ হারাইয়াছেন। তথন রাধা হইয়াছেন। ভাবিতেছেন, তিনি রাধা, কুক্ক্ষেত্র হইতে শ্রীক্লফকে বুন্দাবনে লইতে আসিয়াছেন। শ্রীক্লঞ্চ শাইতে স্বীকৃত হইয়া রথে উঠিয়াছেন। প্রভু (রাধা) ভাবিতেছেন বে, প্রীক্ষ তাঁহার দঙ্গে রন্দাবনে যাইতেছেন, এই আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। প্রস্থ আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া শ্রীক্লফকে রন্দাবন লইয়া যাইতেছেন। কাজেই কার্যপ্রকাশের শ্লোক হৃদয়ে উদয় হইয়াছে, আর সেই শ্লোক গুনিয়া রূপ গোস্বামী বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাভুর মনের ভাব কি। রূপ কাব্য-প্রকাশের ভাব লইয়া রাধাক্ষ লীলায় আরোপ করিয়াছেন, করিয়া শ্রীমতী কঁৰ্ত্বক ইহাই বলাইতেছেন, যথা—"হে ক্লঞ্চ, যদিচ তুমি আর আমি হজনেই এখানে, তবুও আমার সেই বুন্দাবনের কথা,—হেখানে নিধুবনে তোমায় আমায় প্রথমে হজনে প্রীতি করি,—মনে পড়িতেছে। । । মিলনে আমি সে মিলনের স্থুখ পাইতেছি না।"

শ্রীরপকে দশনাস নিকটে রাখিয়া সর্বাক্তিমান করিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বলিলেন, "একবার সনাতনকে এখানে পাঠাইয়া এদিও।" রূপ গৌড়পণে, এ জীবনের মত বুলাবন গমন করিলেন!

কিন্তু সনাতনে ও রূপে প্রভুর ইচ্ছার দেখা শুনা হর নাই। প্ররাগে, রূপ ও অন্থপমকে বিদার দিয়া, প্রভু বারাণসী আদিলেন। আদিয়া দনাতনকে পাইলেন। রূপ ও অন্থপম বরাবর বৃন্দাবনে গমন করিলেন। কর্মিয়া আবার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে সনাতন, প্রভুর নিকট বারাণসীতে বিদার লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এমত স্থানে রূপ অন্থপম ও সনাতনে পথে দেখা হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা হইল না। যেহেতু, একজন রাজপথে আর একজন নির্জ্ঞন পথে গ্রিয়াছিলেন। রূপ

ও অফুপম বৃদ্দাবন তাাগ করিয়া গৌড়ে আগমন করিলেন, দেখানে অফুপমের রুফপ্রাপ্তি হইল। তখন রূপ একক প্রভুর ওখানে গমন করিলেন; করিয়া কি. কি করিলেন উপরে বলিয়াছি।

এদিকে স্নাত্ন বুন্দাবনে ঘাইয়া গুনিলেন যে, রূপ দেশাভিম্পে গ্রুম করিয়াছেন। তথন তিনি ফিরিলেন, কিন্তু আর দেশে গমন করিলেন না। প্রভু যে পথে বুলাবন আসিষাভিলেন ও নীলাচলে গিয়াছেন সেই পথে, অর্থাৎ সেই ঝারিখণ্ড দিয়া, নীলাচলে গমন করিলেন, পথে ঘাইতে তাঁহার গাত্রে কণ্ড হইল। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, ঝারিথণ্ডের বারি পান করিয়া তাঁহার বাাধি হইয়াছিল। তাহাই হউক, কি ইহাও হইতে পারে যে, তিনি পূর্ব্বে নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই পাপের নিমিত্র বাধিগ্রস্ত হইলেন। সে যাহা হউক, সনাতনের বাাধি ছইলে তাহাতে তাঁহার বিন্দমাত্রও গুঃথ হইল না। লোকে তাঁহাকে সম্রাটের প্রধান অমাত্য বলিয়া বহু মান্ত করিত, এথন ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া সকলে অম্প্রভাবিবে, কেই নিকটে আসিবে না, ইহাতেই সনাতনের মনে মহা আনন্দ। সনাতনের এরপ মনের ভাবের কারণ বলিতেছি। সনাতনের পূর্ণ মাত্রায় চৈত্রতার ও বৈরাগোর উদয় হইয়াছে। জগতের আনর ও ঘণা তাঁহার নিকট তথন উভয়ই সমান হইয়াছে। যে সমুদায় পাপ করিয়াছেন. সে সমুদায় এখন জলন্ত অঙ্গারের তার ধনরে ক্লেশ নিতেছে। কিসে পাপ হইতে মক্ত হইয়া খ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, সেই চিন্তা দিবানিশি করিতেছেন। প্রভুর চরণে আশ্রন্ন লইয়া নিতান্ত আশান্তিত হইয়াছেন বটে, প্রকালে যে উদ্ধার পাইবেন দে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে মনে গৌরবের স্থাষ্ট হয় নাই। প্রভু তাঁহাকে বড় আদর করেন বটে, একথাও বলেন যে. তাঁহার স্পর্শ দেবগণও বাঞ্চা করেন। কিন্তু সনাতনের মনে দে সব কথা ধরে না। তিনি ভাবেন প্রভু করুণাময়, পাপী উল্লা-বের নিমিত্ত গোলোক ত্যাগ করিয়া ধরাধামে আসিয়াছেন, স্থতগাং তাঁছার ভাষ অধম জীব লইয়াই প্রভুর ঠাকুরালী। স্মতএব সনাতনকে • যে তিনি আদর করিবেন, তাহা বিচিত্র কি ? তাহাতে ভাঁহার (সনা-তনের) কোন গৌরব নাই, প্রভুরই গৌরব। বরং প্রভু 🔻 তাঁহাকে এত আদর করেন, তাছাতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, তিনি অতি অধম, কারণ অধম উদারের নিমিত প্রভুর অবতার।

আবার ইহাও ভাবেন ও দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, যে পরিমাণে তিনি এ জগতে দও পাইবেন, সেই পরিমাণে তাঁহার পাপক্ষর হইবে। যে পরিমাণে লোকে তাঁহাকে দ্বণা করিবে, সেই পরিমাণে প্রভু তাঁহাকে ক্বপা করিবেন। অতএব তাঁহার এই যে কুঠ হইয়াছে, ইহাতে সনাতনের মন কিছু মাত্র বিচলিত হয় নাই। ভাবিতেছেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া বথ-চক্রের নীচে অপবিত্রদেহ নপ্ত করিবেন। ইহাই ভাবিতে ভাবিতে সনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। আপনি এক প্রকার জাতিন্তই হইয়াছে, আর কাহারও নিকট যাইতে অধিকার নাই, তাই তল্লাস করিয়া হরিনাসের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। সনাতন আসিয়া হরিনাসের চরণ বন্দন করিলেন। হরিদাস উঠিয়া আলিঙ্গন করিলেন। প্রত্র কথন দর্শন পাইবেন, সনাতন এই কথা জিল্পনা করিতে করিতে, স্বয়ং শ্রীপ্রভু ভক্তগণ সহিত সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিদাস ও সনাতন উভরে প্রণাম করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু দেথিতেছেন না, সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।" প্রভু সংর্ষে সনাতনকে আছিল্পন করিতে ছই বাছ প্রসারিয়া ধাইলেন। ধাইলেন কেন, না সনাতন পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন বলিয়া। সনাতন বলিতেছেন, "প্রভু, করেন কি? আমাকে ছুঁইবেন না। একে আমি ঘোর:পাপী, অস্পুত্র পামর, তাহার ফল স্বরূপ সর্বাচ্চে কুন্ঠ হইয়াছে, ও তাহা হইতে রেশ পড়িতেছে।" প্রভু সে সব কিছু শুনিলেন না, বল দারা তাহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আর প্রকৃতই সনাতনের ক্রুটের রেশ প্রভুর প্রীঅঙ্গে লাগিয়া গেল। প্রভু তথন সনাতনকে ভক্তগণের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন, সনাতন ও হরিদাস ছই জনে পিড়ার তলে বসিলেন। তথন সকলে হই গোটী করিতে লাগিলেন।

প্রন্থ বলিলেন, "তোমার কনিষ্ঠ রূপ এখানে দশমাস ছিলেন। কিন্তু অহপমের রুঞ্চপ্রাপ্তি হইরাছে," ইহাই বলিয়া প্রভূ অন্থপমের ভক্তির প্রশংসা করিলেন।

সনাতন আত্বিরোগের কথা পূর্বে গুনেন নাই, এখন ওনিয়া একটু কাতর হইলেন, হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভূ, যত প্রকার অভায় ও অধর্ম, আমাদের কুলধর্ম। ইহা সথেও ভূমি ক্লপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছ। স্থতরাং আমাদের সমস্তই মঙ্গণ। অফুপম, ভাই আমার, বড় ভক্ত ছিলেন। প্রভুর শ্রীমুথ হইতে যে তাঁহার ভক্তির প্রশংসাবাদ শুনিলান তাহার পোষকতায় এক কাহিনী বলিতেছি। আমার ভাই অফুপম রঘুনাথ উপাসক। আমরা ছই জন, আমি আর রূপ, তাঁহাকে বলিলাম, যদি রসের ভজন করিতে চাহ, তবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর। অফুপম আমাদের অনুরোধে তাহাই শ্রীকার করিলেন। কিন্তু সমস্ত রঙ্গনী কাঁদিয়া কাটাইলেন। প্রাতে আমাদের চরণ ধরিয়া বলিলেন যে, রঘুনাথকে ছাড়িতে পারিলাম না। ইহাতে তাঁহার ভজনের দার্চ্য দেখিয়া আমরা তাহাকে সাধুবাদ দিয়া আলিঙ্গন করিলাম।"

প্রভূ বলিলেন, "মুরারিকেও আমি ঐরপ পরীকা করিতেছিলাম।
মুরারি রব্নাথ ছাড়িয়া রুঞ্চ ভজন করিবেন স্বীকার করিলেন, কিন্তু
পারিলেন না। শেষে আমার কাছে রব্নাথ ভজন ভিক্ষা করিলেন।"
তাহার পর প্রভূ একটা অন্তুত কথা বলিলেন। প্রভূ বলিভেছেন, "আমরা
এখানে ভক্তের গুণামুবাদ করিতেছি, কিন্তু ভক্তের যে ঠাকুর প্রীভগবান,
তিনিও সেইরপ মহাশয়,—বদ্ধ। ভক্ত-সেবক, ঠাকুরকে ছাড়েন না সত্য,
আবার ঠাকুরও, যদি সেক্ছ দৈব ছর্ন্বিপাকে বিপথে যায়, তবে তাহাকে
ছলে ধরিয়া সৎপথে আনেন।" প্রভূ বলিলেন, "সনাতন, ভূমি এখানে
হরিদাসের সহিত ক্ষাক্রথার যাপন কর। তোমরা ছইজনে ক্লাপ্রেম-প্রধান। ক্লাঞ্চ তোমাণিগকে অভিরাৎ ক্লাণ করিবেন।"

সনাতন হরিদাদের ওথানে থাকিলেন। গোবিল প্রতাহ উভয়ের নিমিও প্রসাদ আনয়ন করেন। সনাতন ভয়ে কোথাও যান না, য়েহেতু তিনি নীচজাতি, অর্থাৎ তাঁহার জাতি গিয়াছে। দ্বিতীয় তিনি কুঠএও। হরিদাদের ন্তায় শ্রীজগরাথ পর্যস্ত দর্শন করিতে গমন করেন না, দ্র হইতে চক্র দেখিয়া প্রণাম করেন। সনাতনের মনে সংকলী রহিয়াছে তিনি রথের চক্রে প্রাণ দিবেন। আবার প্রভু প্রতাহ আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন, আর আলিক্ষন করেন, ইহাতে প্রভুর শ্রীআক্ষে সেই ক্লেদ লাগিয়া যায়। ইহা সনাতন সহু করিতে পারেন না, কাজেই শীঘ্র শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেই যেন অবাহতি পান, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব হইল।

<sup>•</sup> প্রভূ ! এই আখানবাকা ভোষার ঐত্ব হইছে নির্গত হইলছে, অভএব ভোষার বেন নে কথা মনে থাকে ।

স্নাতনের এরপ মনের ভাব সর্ব্বক্ত প্রভুর অবশু অগোচর নাই। তিনি এক দিবস আসিয়া বলিতেছেন, "সনাতন, শ্রবণ কর। এক কথা তোসাকে বলিব। যদি দেহত্যাগ করিলে রুঞ্চকে পাওা বায়, তবে আমি এক মুহুর্তে কোটীবার দেহ ত্যাগ করিতে পারি।" এই কথা গুনিয়া সনাতন চমকিত ছটলেন। প্রভ বলিতেছেন, "ধর্মের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ, সে ধর্ম প্রকৃত ধর্ম নয়, সে তমোধর্ম। যে ব্যক্তি কোন কারণে স্বহস্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার শ্রীক্লফে বিশ্বাস, ভক্তি কি প্রীতি অতি অৱ! সেতো নিতান্ত স্বার্থপর। সেরপ ব্যক্তি মনে ভাবে যে আপনাকে ছঃখ দিয়া ক্লফের কুপা আহরণ করিবে, কিন্তু কুফ্ত ত নিষ্ঠুর নহেন। তবে কেছ কেছ শ্রীক্লফের জন্য প্রাণ দিতে চাছেন বটে, তাঁচারা ক্লফের বিরহ সহ্ করিতে পারেন না, না পারিয়া মরিতে চাহেন, কিন্তু সেক্তপ লোক অতি বিরল, তাঁহাদের প্রাে নির্মণ্ড অন্সর্গ। যদি ক্লফ্ল-বিরহে কেহ মরিতে চাহেন, ক্লম্ভ অমনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন, হইয়া তাঁহাকে মরিতে দেন না। যাহারা আপন প্রাণ দিয়া ক্লঞ্চকে জন্দ করিতে চাহেন, তাঁহারা ক্ষাকে জন্ধ করিতে পারের না। অতএব, সনাতন, তোমার আত্মহত্যারূপ এই কুবাছা ছাড, কীর্তন ও ভজন কর, তবে শ্রীরুঞ্চ পাইবে। শ্রীরুঞ্চ ভঙ্গনে জাতি বিচার নাই, বরং যাহারা হীন জাতি, তাহাদের ভজন স্থলভ হয়। যে হেতু, থাহারা জাতিতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা বড় অভিমানী, আর অভি-মানিগণ শ্রীরুষ্ণ ভলনে অধিকারী নছে।"

সনাতন তথন চমৎকত হইলেন। ভাবিলেন, আমার সংকল্প প্রভুর গোচর ইইলছে! আবার আমার সংকল্প প্রভুর অভিমত নহে। প্রভুর ইছল নহে যে আমি প্রণেত্যাগ করি। প্রভুর আমার উপর এত স্বেহ কেন? এই সকল কথা মনে উদয় হওয়ায় ভিনি দ্রবীভূত হইলেন; ইইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন; পড়িয়া বলিতেছেন, "প্রভু, ভূমি অন্তর্গামী ভগবান, কপালু, সর্ব্ব জীবের প্রাণ, আমাকে মারতে দিবে না। প্রভু, ভূমি আমাকে বাচাইতে চাও কেন? আমার ক্লায় ছারের ছারায় তোমার কি লাভ হইবে?"

প্রভূও তথন দ্ববীভূত হইলেন। প্রভূ কাহারও চফের জল দেখিতে পারেন না। প্রভূ বলিলেন, "সনাতন, বল কি গু তোমার দারা আমার কোন কাজ হউক না হউক সে আমার বিচাবের বিষয়। ডোমার তাহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। তুমি তোমার এই দেহ আমাকে দিয়াছ, স্থতরাং ঐ দেহটা তোমার নহে, আমার, তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহ এ তোমার কি বিচার ?"

একটু থাকিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন, "তোমার দেহকে ভূমি ছার বল, কিন্তু আমি ঐ দেহে অনেক কার্য্য সাধন করিব। বৃদ্ধাবন ও মথুরা ঐক্তেজর লীলা-স্থান। দেখানে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন। আমি তোমাকে দেখানে রাখিব। ভূমি বলিতেছ তোমার দেহ কি কাজে আদিবে? তোমার ঐ দেহ দ্বারা কোটী কোটী জীব উদ্ধার পাইবে।" তাহার পর হরিদাসকে বলিতেছেন, "হরিদাস, অক্তায় দেখ। সনাতন তাঁহার দেহটী আমাকে দান করিয়াছেন, এখন উনি উহা নষ্ট করিতে চাহেন। জীবের উপকারের নিমিত্ত ঐ দেহ দ্বারা আমি নানা কার্য্য দাবন করিব। তাহাই তিনি অতি নিস্পোয়জনীয় বলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহেন, আমি ইহা কিরপে সহ্য করিব গ"

সনাতন গদ গদ হইয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমার হদম আমরা কিছু জানি না। তুমি যাহাকে যেরপ নাচাও সে দেইরপ নাচে। যদি তোমার এরপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, এই ছার দেহ ছারা তুমি কোন কার্য্য করিবে তবে তাহাই হউক। আমার উহাতে কথা কি ?" প্রভু ইহাতেও সম্পূর্ণ আখাসিত হইলেন না। সনাতনের হস্ত ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "বল সনাতন, আমার মাথার দিব্য, তুমি আপনার দেহ নষ্ট করিবে না?" সনাতনও তথন অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তিনি সম্মত হইলেন। বলিলেন যে, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই পালন করিব।" প্রভু ইহাতে মহা আনন্দিত হইলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি মনে কি কর, তাহা আমরা ক্ষুদ্র জীব কিরূপে বুঝিব ? ইহারা ক্ষেক লাতা কোথায় ছিল, কি ছিল ? ইহানিগকে আনয়ন করিলে, করিয়া এখন বলিতেছ, ইহানিগের ছারা অতি মহৎকার্য্য সাধন করিবে। এ তোমার ভক্ষী আমরা কিরূপে বুঝিব ?"

দানতন বৈশাথ মাসে আসিয়াছেন, প্রভুর সঙ্গে আছেন, তাঁহার ্নিতি নিতি ভক্তি ও প্রেম বাড়িতেছে। প্রভুর সহিত দিনের মধ্যে একবার মাত্র দেথা হয়, আর প্রভু প্রতাহই তাঁহাকে আলিখন করেন, আর প্রতাহই তাঁহার শ্রীক্ষেক ক্লেন লাগিয়া যায়। তাহার পর জ্যৈষ্ঠ মাস আদিল, গৌড়ীয় ভব্তকাণ শচী মাতার আজা লইয়া প্রভুকে দর্শননিছিত নীলাচলে আদিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্তায় প্রভাহ মহোৎসব হাতে লাগিল। এক দিন মমেশ্বর টোটায় এইরূপ মহোৎসব হাতল। প্রভু সেগানে সনাতনকে না দেখিয়া ডাকিতে পাঠাইলেন। জাঠ মাসের রৌদ, তাহাতে বেলা ছই প্রহরাধিক, হুর্যাতেজে সকলে ত্রিয়মাণ। সনাতন প্রভুর আহ্বান জানিয়া দৌড়িয়া আদিলেন। তথন তাঁহাকে প্রদাদ দেওয়া হুইল, এবং তিনি প্রসাদ পাইয়া প্রভুর নিকটে আদিলেন।

প্রভূ বলিলেন "দনাতন, কোন পথে আদিলে ?" দনাতন বলিলেন, "সমূদ্র পথে।" প্রভূ বলিলেন, "দোদিং ? সমূদ্র পথ বালুকাময়, দে পথে এ রৌদ্রে চলা ফেরা করা যায় না। পায়ে অবশ্র রণ ইইয়াছে। ভূমি কেন মন্দিরের শীতল পথে আদিলে না ?"

সনাতন বলিলেন, "কই, আমি তো কিছুই হুংথ পাই নাই।" প্রকৃত কথা এই যে, প্রাভূ ভাকিতেছেন, এই আনন্দে, তপ্ত বালুকায় পায়ে যে এণ হইন্যাছে তাহা সনাতন জানিতে পারেন নাই। পরে সনাতন বলিতেছেন, "মন্দির পথে আসিতে আমার সাহস হইল না, যেহেতু আমি নীচ, কি জানি কাহাকে স্পর্শ করিব, করিয়া অপরাধী হইব।" প্রভূ ইহাতে গদ গদ ইয়া বলিভেছেন, "তুমি বে ইহা করিবে তাহা আমি জানি। তুমি ভোমার ফার্শনান ভূবন পবিত্র করিতে পার। ভোমার যদি এরূপ দৈন্য না হইবে তবে তোমার এরূপ শক্তি কিরূপে হইবে? আমি এরূপ দৈয়া টর্মনিব বড় ভালবাসি। তাহার পরে যে প্রকৃত মহান, তাহার যে দৈয়া চেমাকে এই ছই প্রহর বেলার ভাকিয়াছিলাম। এরূপ সময়ে সমুদ্র পথে কেই ইচ্ছা পূর্ন্বিক আইসে না। কিন্তু তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম।" ইহাই বলিয় প্রভূ নেই শত শত লোকের সম্মুথে তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ইহাও সকলে দেখিলেন যে, সনাতনের অঙ্কের ব্লেদ প্রভূব অঙ্কে লাগিয়া গেল।

সনাতন যদিও দিন দিন প্রেম ও ভক্তিতে র্দ্ধি পাইতেছেন, তবু ' তাঁহার মনে ছটা ক্ষোভ রহিয়াছে। তিনি ব্যাধিগ্রন্থ, তিনি যে মহাপাপী তাহার সাক্ষী তাঁহার সেই রোগ, তাঁহার দ্বারা ক্ষপতে কি উপকার হই-বার সম্ভব ? লোকে তাঁহাকে মানিবে কেন? কুঠগ্রন্থ বলিয়া সকলে ছণা করিয়া নিকটেও আসিবে না। যে ব্যক্তি মহাপাপী ও সেই নিমিত্ত শ্রীভগবানের দণ্ড পাইয়াছে তাহার নিকট লোকে ভক্তি কেন শিথিবে, তাহাকে লোকে কেন ভক্তি করিবে?

তাহার পরে প্রভু তাঁহাকে প্রতাহ আলিঙ্গন করেন, সেও তাঁহার মহা হঃথ। পাছে কেহ তাঁহাকে ম্পর্শ করে এই ভয়ে তিনি রাজপথে গমন করেন না: প্রভূ তাঁহাকে স্বয়ং বুকে করিয়া গাঢ় আলিঞ্চন করেন. তাঁহার ইহা কিরপে দছ হইবে ? ইহাও হইতে পারে যে, প্রভু দনা-তনকে আলিম্বন করিয়া অঙ্গ ক্লেদময় করিতেন, ইহাও তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ক্লেশের কারণ হইত। প্রভুর শীঅঙ্গে যে দনা-তনের কণ্ড্রস লাগে, ইহা যে ভক্ত দেখিতেন তাঁহারই মনে অবশু কোভ হইত। অবশ্র সনাতনের ইহাতে কোন অপরাধ ছিল না। যে হেত প্রভ তাঁহাকে বলঘারা **আলিঙ্গন** করিতেন। তবও স্নাতন আপনাকে ভক্তগণের নিকট অপরাধী ভাবিয়া সর্ব্বদা কুন্তিত থাকিতেন। অন্তান্ত সময় প্রভু, সনাতনকে গোপনে আলিম্বন করিতেন, কিন্তু দে দিন সর্বর ভক্ত সমীপে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্বে ঃসনাতন মরিতে চাহিয়াছিলেন, এখন বুঝিয়াছেন, তাহা হইবে না। যে হেতু সে কার্যাটা পাপ, আর উহাতে প্রভর ইক্তা নাই। তবে কি করিবেন, অতএব শীঘ্র শীঘ্র শ্রীবুন্দা-বনে গমন করাই কর্ত্তব্য, ইহাই স্থির করিলেন। সেই নিমিত্ত স্নাতন একদিন জগদানদকে বলিভেছেন, "পণ্ডিত! এখানে হু:খ থণ্ডাতেই আদিলাম:ভাবিলাম রথের চাকায় প্রাণ দিব, কিন্তু তাহা হইল না, প্রভ তাহা করিতে দিলেন না। প্রভু আমাকে বলঘারা আলিঞ্চন করেন, কত নিষেধ করি কোন মতে গুনেন না, আমার গাত্রের ক্লেদ তাঁহার অপ্রে লাগে, ইহা আমার কি কাহার দহ হয়? কিন্তু করি কি, প্রাভু স্বেক্তাময়। এখন আমাকে পরামর্শ বল, আমি কি কীরিব ?"

জগদানন্দ, প্রভু ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ভাল মাহুল, বুদ্ধি
তত হল্প নয়। সনাতনের ক্লেদ যে প্রভুর অঙ্গে লাগে ইহাও তাহার
। ভাল লাগে না। তাই উপদেশ করিতেছেন, "সনাতন, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ,
তোমার এখানে আর থাকা উচিত নয়। প্রভু তোমার গোর্টাকে বুজাবন নিয়াছেন, অতএব তুমি এই রঝ্যাত্রা দেখিয়া বুলাবনে চলিয়া যাও।"
সনাতন বলিলেন, "এই বেশ যুক্তি, তাহাই আমার করা উচিত।"

জগদানন্দের সক্ষে আলাপে সনাতন স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহাকে যে প্রস্থ আলিম্বন করেন, ইহা অন্ততঃ কোন কোন ভক্তের ম্বথকর নহে। ইহাতে তিনি শীঘ্র নীলাচল ত্যাগ করিবার সংকল্প দৃঢ় করিলেন; আর ইহাও সংকল্প করিলেন যে, প্রভুকে আর তাঁহাকে আলিম্বন করিতে দিবেন না। জগদানন্দের সহিত এই কথাবার্তা হইবার পরে প্রভু আসিলেন। সনাতন আর প্রভুর নিকটে াসন করিলেন না, দূর হইতে প্রণাম করিলেন। প্রভু ডাকিতেছেন, "সনাতন, নিকটে আইস।" সনাতন বলিলেন, "নিকটে আর না, এথান হইতেই ভাল।" প্রভু সনাতনকে আলিম্বন করিবার জন্ত অগবঙ্ । ইইলেন, আর সনাতন পশ্চাতে হঠিতে লাগিলেন। প্রভু মহা বিপদে প্রতিবেন।

কিন্তু প্রভূব সহিত সনাতন পারিবেন কেন ? প্রভু, সনাতনকে তাড়া-ইয়া ধরিলেন, ধরিয়া বলদারা হৃদয়ে আনিলেন। হৃদয়ে আনিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পরে হরিদাসকে ও সনাতনকে লইয়া পিড়ায় বিশিলেন। যথন প্রভু পার্যদগণ সহ আসিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হয়েন, তথন হরিদাস ও সনাতন পিড়ায় তলে বসেন, আর প্রভুর সহিত ভক্তগণ পিড়ায় উপরে বসেন। কিন্তু এখন সেখানে অহ্য কেই নাই, স্থতরাং মধ্যালা রক্ষার আর প্রয়োজন নাই, তাই তিন জনে একত্র হইয়া ব্সিলেন।

এ কির্দ্ধ শ্রণ করন। বহিরদ্ধ সম্বাথে স্ত্রী স্বামীকে সমীহা করেন, স্বামার অভি নিকটে গমন করেন না। নির্জ্জনে শ্রনাগারে উল্বার সে ভাব কিছুই থাকে না। তাই শ্রীভগবানের সঙ্গে এক সন্ধন্ধ, ভক্তের সঙ্গে আর এক সন্ধন্ধ। ভক্ত সন্মান চান, যেহেতু তিনি জীব। শ্রীভগবানের স্মানের প্রয়োজন কিং তিনি না অনস্ত গুণে প্রকাণ্ড ? তিনি চান ভালবাসা। যদি স্ত্রী স্বামীর কোলে বিসিয়া থাকেন, আর সেথানে কোন বহিরদ্ধ লোক আইসে, তবে তিনি লজা পাইয়া কোড়ে ভ্যাগ করিয়া দ্রে বসেন। সেইরূপ যথন শ্রীভগবান হরিদাস ও সনাতনকে লইয়া পিড়ার উপর একত্রে বসিয়া ইই গোষ্ঠা করিতেছিলেন, তথন যদি কোন ভক্ত সেথানে যাইতেন, তাহা হইলে হয়তো হরিদাস ও সনাতন তথন । পিড়ার তলে যাইতেন। শ্রীভগবান নিজ্ জন, হ্লায়ের ধন। শ্রীভগবান স্ত্রী ও স্বামী ইইতেও অন্তর্মন। আর এই জ্ঞান, ক্থায় ও কার্য্যে শিকা দিবার নিমিত প্রভু জগতে আবিভূতি হয়েন।

সনাতন তথন কাতর হইয়া মনের সমুদায় কথা বলিতে গাগিলেন। ঘলিলেন, "প্রভু, আমি আমার হিত দেখিতেছি না। আদিলাম উদ্ধারের নিমিত্ত, কিন্তু আমার পদে পদে অপরাধ হইতেছে। একে আমি নানা প্রকারে নীচ, আমাকে কেহ যে ম্পর্শ করে সে যোগ্য আমি নই, ভাহাতে আবার আমার অঙ্গে কুষ্ঠ। কোথা আমি জীবগণ হইতে দুরে থাকিব. না আমি তোমা কৰ্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছি। লোকে তোমার শ্রীপাদ-পরে তুলদী চন্দন দিয়া পূজা করে, কিন্তু আমার অঙ্গের ভূর্গন্ময় ক্লেদ তোমার অঙ্গে লাগে। ভক্তগণ ইহাতে অবশ্য বড় ক্লেশ -পায়েন, পাই-. বারই কথা। আবার আমারও কি ইহা ভাল লাগে যে, : আমার অঙ্গের পরম দয়াল, ভাল মন্দ ও চন্দন বিষ্ঠায় তোমার সমান দৃষ্টি, তুমি ঘুণা না করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। প্রভু, তোমার হৃদয় আমি একট বৃদ্ধি। তুমি যে এইরূপ ছুর্গন্ধ ক্লেদ পর্যান্ত অঙ্গে মাখিতে কুন্তিত হও না. তাহার কারণ এই যে, আমাকে ঐরপ না করিলে পাছে আমি মনে ক্লেশ পাই। কিন্তু প্রভু স্বরূপ বলিতেছি, তুমি যে আমাকে স্পর্শ কর ইহাতে আমি মর্মান্তিক ব্যথা পাই। তুমি যদি আমাকে আলিঙ্গন কি ম্পর্শ না कत, তাহা হইলেই আমার স্থা। তুমি আমাকে মরিতে দিবে না, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই পালন করিব। এখন তুমি আমাকে বিদায় मां । जूमि आमारक वृत्तावरन यारेट विनायाह, आमि स्थारन यारे, যাইয়া যে কয়েকদিন বাঁচি. দেইখানেই যাপন করি। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত জগদানন্দের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলাম, তিনিও বলিলেন যে আমার এস্থান শীঘ্র ত্যাগ করিয়া বুন্দাবন গমন করাই কর্তব্য।"

সনাতন এইরপ বলিলে, প্রভু প্রথমে জগদানদের প্রতি উগ্র ইইলেন। বলিলেন, "বটে ! জগদানদে বালক, (বটুয়া) তাহার এত স্পদ্ধা ইইয়াছে যে তোমাকে উপদেশ দেয় ? সেকি তাহার আপনার মূল্য ভূলিয়া গিয়াছে ? কি ব্যবহারে, কি প্রমার্থে, তুমি তাহার গুরুর তুল্য, তোমাকে সে উপদেশ দেয়, তাহার এত বড় স্পদ্ধা ইইয়াছে ? তুমি প্রবীণ, আমাকে প্রয়ন্ত উপদেশ দিয়া থাক, আর আমি সেই সম্দায় উপদেশ বহুমান্ত করি, তোমাকে উপদেশ দিতে তাহার সাহস হইল ?"

স্নাতনের মনে পূর্ব হইতে কোভ রহিয়াছে, কোভের কারণ পূর্বে

বিশিল্পছি। তিনি প্রভুর এই গোরবজনক কথা শুনিয়া কোমল হই-লেন না, বরং বাথা পাইলেন। তিনি প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিতেছেন; "আজ আমি কে তাহা জানিলাম, আর পণ্ডিত জগদানন্দের দোভাগা জানিলাম। আমাকে প্রভু তুমি ভিন্ন ভাব, তাই আমাকে সন্মান এবং স্বৃতি কর; আর পণ্ডিত তোমার নিজ্জন, তাই তাহাকে সেই রূপ বাবহার কর। আমার এ বড় ছুর্ভাগা, আমাকে অদ্যাপি তোমার আয়ীয় বলিয়া জ্ঞান হইল না। করি কি, তুমি স্বৃত্তর ভগবান।"

যদিও আমার সরল প্রভকে এ কথা বলা সনাতনের পক্ষে অন্তায়: যেহেতু প্রভু যে তাঁহাকে স্তুতি করিয়াভিনেন সে তিনি বহিরঙ্গ বলিয়া নয়. প্রকৃতই তিনি স্ততির উপযুক্ত বলিয়া, তবু পুরাতন রাজ্মন্ত্রীর বাগ্জালে সরল প্রভু একটু অপ্রতিভ হইলেন। তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "সনাতন, তুমি আমার প্রতি অন্তায় দোধারোপ করিতেছ। আমি যে তোমাকে স্তৃতি করি সে তুমি বহিরঙ্গ বলিয়া নহে, তোমার গুণে তোমাকে স্তৃতি করায়। জগদানন আমার নিকট তোমা অপেকা প্রিয় নছে। কোথা তুমি, আর কোথায় জগদানন্দ। তুমি শাস্ত্রে ও সাধনে সর্ব্বাংশে প্রবীণ, আর জগদানন্দ বালক। তমি আমার উপদেষ্টা, কত সময় উপ-দেশ দিয়াছ, আর উহা আমি পালন করিয়াছি। সেই বালক ভোমাকে উপদেশ দিতে চাহে, ইহা আমি কিরপে সহা করি ১ মর্ব্যাদা লজ্মন আমি সহ্য করিতে পারি না। তাহার পরে সনাতন, তোমার দেহ তুলি বৈভংস জ্ঞান কর, কিন্তু সরল কথা শুনিবে ? আমার কাছে তোমার দেহ অমৃত সমান লাগে। তুমি বল, তোমার গাত্রে গুর্গন্ধ, কিন্তু কই আমার কাছে তাহাতো ৰোধ হয় না ? "আমার নাসিকায় তোমার গাত্রের গন্ধ যেন চন্দনের গন্ধ বলিয়া বোধ হয়।"

এ কথা ঠিক। যে দিন প্রাকৃ সনাতনকে প্রথম আলিঙ্গন করেন, সেই দিন সেই মুহুর্ত্তে সনাতনের অঙ্গের হুর্গন্ধ ছরীক্তত হইয়া স্থ্যন্তির স্থাষ্ট হয়। কিন্তু সনাতন তাহা জানিতে পারেন নাই। অভ্য সকলে উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

প্রস্থার জার জারে। তানার দেহ তুমি মনে ভাব অতি ঘণার দেহ তুমি মনে ভাব অতি ঘণার দ্বা, কিন্তু উহা প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত। ওরূপ প্রিত বেংহ মন্দ ম্পূর্ণ ক্রিছে পারে না। আমি স্ল্যাসী, আমার এথন

বিষ্ঠা চন্দনে সমান দৃষ্টি হওয়া উচিত, আমি কিরপে তোমার দেহকে ত্বপা করিব। তোমার দেহকে ত্বপা করিবেই আমি রুক্ষের স্থানে অপরাধী হইব।" সনাতন তথন একটু কোমল হইয়াছেন, হইয়া বলিতেছেন, "প্রভূ, তাহা নয়। তুমি যত কিছু বলিতেছ এ সম্বায় বাহ্য প্রতারণা, উহা আমি মানিব না। তুমি যে আমাকে ত্বণা না করিয়া গ্রহণ করিয়াছ তাহার কারণ এই বে, তুমি দীন দয়াল। তোমার কার্য্য আমাদের ফ্রায় অধম-গণকে রুপা করা। তোমার ঠাকুরালী কেবল আমাদের ফ্রায় পতিত্তগণকে লইয়া।"

প্রভূ হাসিরা বলিলেন, "যদি ধ্ররণ কথা শুনিতে চাও, তবে তাহা বলিতেছি। আমি আমাকে তোমাদের লালকরণ অভিমান করিয়া থাকি। যেন আমি তোমাদের মাতা। এমত স্থলে মাতা কি সন্তানের কোন মন্দ, মন্দ বলিয়া দেখে ? বালকের লালা প্রভৃতি মাতার সর্বাদ্ধে লাগে, তাহাতে কি তাহার হুঃথ কি ঘুণা হয় ? বরং মহা স্থুখ হয়।"

হরিদাব বলিতেছেন, "সে যাহা হউক, প্রাভূ তোমার গঞ্জীর ক্রম আমরা কিছুই বুঝি না। কাহাকে, কি নিমিত্ত, কিল্লপ রুপা কর, তাহা আমাদের বুদ্ধির অভীত। বাস্তদেব তোমার অপরিচিত, অপিচ তাহার গাত্রে বুরু তাহাও অতি ভয়ন্ধর। তাহার গলংকুঠে তাহার অঙ্গে কীড়াময় হইয়াছিল। তাহাকে একবার মাত্র দর্শন দিলে ও আলিঙ্গন ক্রিলে, করিয়া তাহাকে পরম স্কুলর করিলে। অথচ সনাতন তোমার—" ইহা বুলিয়া হরিদাস নীরব হইলেন।

এই হরিদাস ভঙ্গীতে, এত দিনে, তাঁহার মনের ভাব বলিলেন। প্রভ্ বয়ং ভগবান, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিলে করিতে পারেন। সনাতন তাঁহার প্রিয়, এমন কি সনাতনের দেহ তাঁহার নিজের, ইহা বরাবর বলিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন, উহাব দারা তিনি অনেক কার্য্য করিবেন। সে দেহ তিনি অনায়াসে ভাল করিলেই পারেন, অথচ ইহা করেন না, কেন? এই সকল কথা হরিদাস পূর্বে মনে মনে ভাবিতেন, এখন সাহস করিয়া প্রকারান্তরে প্রভূকে উহা জানাইলেন। হরিদাস যদিচ এ কথা বলিলেন, কিন্তু সনাতন আগনার পীড়ার আরোগ্য সম্বন্ধে কোন কথা ভাবে কি ভঙ্গীতে প্রভূকে এ প্রয়ন্ত একবারও বলেন নাই। ভূমি আমি এই কুঠরোগাক্রান্ত হইলে, ঞ্জিভগবানকে সম্বাহ্য পাইলে প্রথমেই বলিতাম, "প্রভু, আগে জামার রোগটী জারাম করিয়া দেও, পরে আর কথা।"

যথন হরিদাস এইরপ স্পষ্টাক্ষরে প্রাভূর নিকটে সনাতনের নিমিত্ত বলিলেন, প্রভূর উহা বুঝা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি যেন মোটে বুঝিলেন না। বাহ্মদেব বণিয়া কোন এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার গলংকুষ্ট ছিল, তাহাকে তিনি আলিঙ্গন মাত্র আরোগ্য করিয়াছিলেন, তিনি অপরিচিত বাহ্মদেবকে আরাম করিলেন, অথচ পরিচিত সনাতনকে সে রূপা করেন না, এ সমুলার কথা তিনি যে বুঝিয়াছেন কি শুনিয়াছেন, তাহা কি সনাতন কি হরিদাসকে বুঝিতে দিলেন না। তিনি পূর্ব্বকার কথা লইয়া কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "যে ব্যাক্তি ভক্ত তাহার দেহ অপ্রাহত, উহাতে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না। তন হরিদাস, সনাতনের দেহে এই যে ব্যাধি ইহা ধারা প্রাক্তব্য আমাকে পরীক্ষা করিলেন। যদি আমি এই ব্যাধি দেখিরা গুণা করিতান, তবে প্রীক্তম্বের হানে অপরাধী হইত্যান। সনাতন, ভূমি দুঃথ করিও না। আমি যে তোমাকে আলিঙ্গন করি, তাহার কারণ এই যে, উহাতে আমি বড় স্কথ পাইয়া থাকি। এ বংসরু ভূমি আমার এথানে থাকো। বংসরান্তে তোমাকে বুন্দাবনে পার্চাইন।"

এত বলি পুন তারে কৈল আলিম্বন। কণ্ড্রলে, অঙ্গ হৈল স্বরণের সম।

চরিতামুভ।

এখন ভক্তগণ, আপনারা বিচার করুন, প্রভু কেন কয়েক মাদ সনাতনকে এরপ হংগ দিলেন ? তিনিতো অনায়াসে দর্শনিমাত্র সনাতনকে আরাম করিতে পারিতেন ? কারণ বাহ্মদেবকে ঐরপ আরাম করিয়ছিলেন। সনাতনের মনে যেটুকু হুংথ হইষাছিল, তাহা বলিতেছি। তাঁহার ব্যাধি হয়েছে বেশ, তিনি মহাপাপী অবগ্র তাহার উপযুক্ত দশুপাইয়াছেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে মরিতে দিবেন না, অথচ ব্যাধি আরাম করিবেন না। অধিকন্ত, প্রভু তাঁহাকে মর্ক্ সমক্ষে মহা সন্মান করিবেন, এমন কি তাঁহার অক্ষের ক্লেদ লক্ষ্য না করিয়া আলিঙ্গন পর্যন্ত করিবন, ইহাতে ভক্তগণ প্রভুকে কিছুই না বলিয়া, নিরপরাধ সনাতনকে নিশা করেন। অতএব সনাতন সংক্ষম করিবেন, এথানে তিনি থাকিবেন

না, শীঘ্র বৃন্ধাবনে যাইবেন। তাঁহার মনে এ ছংথ উনর না হইকে তিনি প্রাভুকে ছাড়িয়া ওরূপ করিরা বৃন্ধাবনে যাইতে চাহিতেন না। কিন্তু ইহা তিনি কথনও মুখে বলেন নাই যে, "প্রভু আমার ব্যাধিটী ভাল করিয়া দাও।"

প্রভ্, সনাতনের ছারা জীবকে অনেকগুলি উপদেশ শিক্ষা দিলেন।
প্রথম, কুকর্ম করিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। ছিতীয়, তিনি
জীবগণকে দেখাইলেন যে, ভক্ত কখন নীচ হইতে পারে না, তাঁহার
আঙ্গে যদি কুঠও হয়, তবু তিনি পূজার পাত্র। প্রভু যেমন করিয়া
সনাতনকে আলিঙ্গন করিতেন, তুমি আমি কি সেরূপ ভাবে কোন
ব্যাধিগ্রস্ত ভক্তকে করিতে পারি ? প্রভু আরও দেশাইশেন যে, যদিও
তিনি সনাতনকে অতীব সম্মান করিতেন, তবু তাহাতে সনাতনের দৈশ্য
হাস না হইয়া ক্রমে বুদ্ধি পাইতেছিল।

আর সনাতনের দ্বারা প্রভু দেখাইলেন যে, বাঁহাবা ভক্ত তাঁহারা জানেন যে খ্রীভগবান জীবের মধলময় পিতা, তাঁহার নিকট কোন বিষয় চাহিতে নাই, তাঁহার উপর নির্ভৱ করিয়া থাকিতে হয়। তাই সনাতন, প্রয়ং প্রীভগবানকে সন্মুখে পাইয়া, এক দিনও প্রভুর নিকট আপনার রোগের কথা বলেন নাই। এ সমুদ্র দেখাইবার নিমিত্ত প্রভু সনাতনকে দর্শন মাত্র আরোগ্য করেন নাই। সনাতনের আর এখন কোন কষ্ট নাই, এখন আর প্রভুর সম্প ত্যাগ করিমা বুন্দাবনে যাইতে ইছো নাই। কিন্তু প্রভুর গণের আপনার স্কুখ অনুসন্ধানের অনুমতি এই। বুন্দাবনে যাও, যাইয়া জীব উদ্ধার কর, আপনার আরামের নিমিত্ত এখানে থাকিবে না, ইহা প্রভুর আজ্ঞা। সনাতন আর কিছু কাল থাকিয়া বুন্দাবনে চলিলেন; কোন পথে না, যে পথে প্রভু গিয়াছিলেন। সে পথ ও যেখানে তিনি যে শীলা করিয়াছেন প্রভুর সঙ্গী বলভদ্রের নিকট লিখিয়া গইলেন। বিদারের সমন্ম হইল, গলাগলি হইয়া প্রভু ও সনাতন রোদন করিতে লাগিলেন।

"ছই জনের বিচেছদ দশা দ যায় বর্ণনা।"

এই বিচ্ছেদে প্রাণ বিকল হইয়াছে, তবু প্রভুর ক্ষমতা নাই বে সনাতনকে রাথেন। সনাতনেরও ক্ষমতা নাই যে থাকেন। কারণ তাহা হইলে জীবের উদ্ধার হয় না। অতএব গৌরভতের কর্তব্য জীবের স্থাব বর্দ্ধনের নিমিত্ত জীবন যাপন করা। সনাতন বৃন্ধাবনে গেলেন, তাহার পরে প্রীরূপ, যিনি গোড়ে ছিলেন, তিনিও গেলেন। তাহার অনেক দিন পরে, তাহাদের কনিষ্ঠ অমূপনের প্রক্র, বাহাকে তাহারা রাজপাটে রাধিয়াছিলেন, আর দেশে থাকিতে না পারিয়া তিনিও গিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনিও বৃন্ধাবনে দৌড়িলেন। তাহার নাম প্রীজীব। পূর্ব্বে সনাতন, সনাতনের পরে রূপ, রূপের পর জীব বৃন্ধাবনের কর্তা হইলেন। এই গোষ্ঠী বৃন্ধাবন প্রক্রন্ধার করিলেন। যে বৃন্ধাবন কেবল জন্ত্রন্ধার ছিল, যেথানে প্রভুৱ চর লোকনাথ ভুগ্রু প্রথমে যাইয়া কোথা রাসস্থলী খুজিয়া পান নাই, সে স্থল সারুময় হইল। ইহার এক একজন সাধু ভুবন পরিত্র করিতে সক্ষম।

এখানে এই তিন গোস্বামীর কার্য্য বর্ণনা করিয়া শীচরিতামূত এছ যাহা লিণিলাছেন তাহা উদ্ধৃত করিব। যথাঃ—

> " ছুই ভাই মিলি বুন্দাবনে বাস কৈল। প্রভার যে আজো গুঁহে সব নির্বাহিল। নানাশাস্ত্র আনি লপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা। বন্ধাবনে ক্ষণ্ডেমের। প্রকাশ কবিলা।। সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামূতে। ভক্ত ভক্তি ক্ষণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে। সিদ্ধান্তপার প্রস্তু কৈল দশ্য টিপ্লনী। ক্ষণদীলা প্রেমরস যাহা হৈতে জানি॥ হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈঞ্চব আচার। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য ঘাঁছা পাইয়ে পার॥ আর যত গ্রন্থ কৈল তাহা কে করে গণন। মদনগোপাল গোবিনের সেবা প্রকাশন ॥ রূপ গোঁদাই কৈল র্মাম্ভ্রিক্সার। ক্লফভক্তি রুদের যাঁহা পাইয়ে বিস্তাব ॥ উজ্জলনীলমণি নাম গ্রন্থ আর। ক্ষরাধা লীলার্ম তাঁহা পাইয়ে পাব॥ मानकिन-(कोम्भी आमि नक अंग्र देवन। সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল।

তাঁর করু ভ্রাতা প্রীবন্ধত অফ্পাম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম॥
সর্কবিচাগী তিঁহ পাছে আইলা রুক্ষাবন।
তিঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ॥
ভাগবত সন্দর্ভনাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবতসিদ্ধান্তের তাহে পাইয়ে পার॥
গোপালচম্পু নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেম-গীলারস সার দেখাইল॥
ঘট্সন্দর্ভ কৃঞ্প্রেম তক্ত্র প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ হুঁহে বিস্তার করিল।"

ছই ভাই কাষা ও করন্ধ সম্বল করিয়া বৃদ্ধাবনে গমন করেন।

দেখানে যাইয়া দেখেন যে, বৃদ্ধাবনের স্থান বাতীত আর কিছু নাই।

মুসলমান দম্মার উৎপাতে পবিত্র স্থান উজাড় হইয়া গিরাছে। ভদ্রলোক

মান্ত্র নাই, কোন দেবালয় নাই, কোন তীর্থস্থানের চিহ্ন নাই, থাকিবার

্ব্য আছে কেবল অসভ্য বন্বাসিগণ, যাহাদের বিদ্যা বৃদ্ধি ধন ধর্মা কিছুই

নাই। এই উজাড় বৃদ্ধাবন উজার করা প্রভুব আজ্ঞা। সেই আজ্ঞা

তীহারা পালন করেন এরপ ধন জন কিছুই তাহাদের নাই। থাকিবার

মধ্যে ছিল কি না প্রভুবত শক্তি। সেই শক্তিই তাহাদের ধন জন হইতে

অধিক সহায়তা করিল।

তাঁহাদের বৈরাগ্য এরপ যে, পাছে মায়ায় আবদ্ধ হন তাই তুইভাই এক স্থানে থাকিবেন না; এক বৃক্ষতলে ছই রাত্রি বাস করিবেন না, পাছে সে বৃক্ষের উপর মমতা হয়। নীতে বৃষ্টিতে বৃক্ষতলে বাস, উপবাস করেন তবু ভিক্ষা করিতে যান না। কিন্তু গীতার শ্লোকে প্রীক্ষণ কি বলিয়াছেন, তাহা ত জানেন ? তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, আমি তাহার অল আপন ক্ষেদ্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া য়াই। অর্জুন মিশ্র পাকামী করিয়া এই শ্লোক কাটয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, "আমি বহিয়া লইয়া য়াইব" একথা কথনো হইতে পারে না। ক্ষণ আপনি তাহার স্থকুমার ক্ষদ্ধে করিয়া অয় বহিয়া লইয়া য়াইবেন ইহা কি ভাল কথা? ভক্ত একথা কিরপে লিখিবে ? তাই ভক্ত-প্রবর অর্জুনমিশ্র শ্লোক কাটয়া লিখিলেন, "আমি বহাইয়া লইয়া যাই।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বটে? তুমি বুঝি আমার বড় পদ বাড়াইলে? আমি আমার এমন ভক্ত, যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিয়া উপবাদ কবে, তাহার নিমিত্ত অল লইয়া বাই, তাহাতে যে স্থুও তাহা অভ্যকে কেন দিব? এরপ অল বহনে যে স্থুও তাহা হইতে আমি কেন বঞ্চিত হইব? তাই বলিয়া অর্জুন মিশ্রকে দণ্ড করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই ছভাব। সেখানে রূপ স্নাতন কেন আনাহারে থাকিবেন?

তুই ভাই ছেঁড়া কাছা হন্ধে করিয়া সেই জন্পলে গমন করিলেন।
ক্রেমে তুই একজন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। ক্রেমে উদিত দিবাকরের ন্থায় ওাঁহাদের তেজ প্রকাশ হইতে লাগিল। পরিশেষে স্বয়ং সম্রাট
আক্বর তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিলেন। আক্বর আগমন করিলেন,
ভ্রু তাহা নয়, সেই ভারতবর্ষের দেকিও প্রভাগানিত স্মাট তাঁহাদের
চরণে শরণ লইলেন। আক্বর ধন দিতে চাহিলেন, সনাতন ৰলিলেন,
"মামরা ক্রেম্বের দাস, আমাদের ধনের অভাব কি ?" অমনি আক্বর
দর্শন করিলেন যে, সম্গ্র প্রীত্নাবন রম্মানিকা হচিত! আক্বর তথন
বলিলেন যে, "অপরাধ 'হইয়াছে, ক্রমা কর্মন, আমি সামান্ত রাজা, যিনি
রাজার রাজা তিনি তোমাদের অধীন।"

যথন এই ছই ভিক্ষুক বুলাবনে গমন করিলেন, তথন সেই জন্পলময় ছানে ব্যাঘ ভন্তুক বিচরণ করিত। পরে সেথানে মন্দিরের স্থাষ্ট ইইতে লাগিল। গোবিন্দ দেবের মন্দির ইইল, মদনমোহনের মন্দির ইইল। গোবিন্দের মন্দিরের স্থায় স্থান্ধর দেবস্থান জগতে নাই। এখন উহা করিতে গেলে কোটা টাকা ব্যয় হয়। গোস্থামিগণ বুক্ষতলে বসিয়া এই টাকা সংগ্রহ করেন। আপনারা বলিতে পারেন, সেই ডিক্ষুকগণ এক কোটা টাকা কোথায় পাইলেন ?

জ্ঞতএব প্রীগোরাঙ্গ প্রভূ আমাদের জাতীয় বস্তু নহেন, তিনি ব্যথ জগবান। স্বয়ং তিনি ব্যতীত এ শক্তি কাহার সন্তবে ? তিনি বলিলেন, "দনাতন রন্দাবনে যাও—যাইয়া উহা উদ্ধার কর।" দনাতনের গাত্রে এক ভোট কম্বল ছিল, মূল্য ৩ টাকা। প্রভূ ইন্ধিতে বলিলেন, "রন্দাবন যাবে, তবে অগ্রে এই তিন মুদ্রার কম্বলথানি পরিত্যাগ কর, তবে রুন্দাবনে আমার আজ্ঞা পালন করিতে যাইও।" তাই দনাতনের নিঃসম্বল হইয়া যাইতে হইল। রূপ দনাতনের বে অতুল ক্রেম্ব্য ছিল, তাহা দারা শ্রীয়ুলাবনে অনেক মন্দির হইত, কিন্তু তাহা হইবে না। প্রান্তু সে অতুল ঐমর্থ্যের এক কপর্দকও লইরা যাইতে দিলেন না। কাঙ্গালের কাঙ্গাল করিরা বলিলেন, "যাও এখন বৃদ্ধাবন উদ্ধার কর গিয়া।" আর তাঁহারা সেথানে যাইয়া শত শত মন্দির করিলেন, তার মধ্যে এমন মন্দির ছিল যাহা প্রস্তুত করিতে কোটা মুদ্রা বায় হইয়াছিল।

কেন এই ছুই ভাই অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, রত্নখটার স্থানে বৃক্ষতলে শয়ন করেন 
প কেন ইহাঁদের কথা লোকে এরপ মান্ত করিতে লাগিল, তাঁহাদের চরণে যথা সর্বাস্থ দিতে প্রস্তুত হইল ? কেন একজন সম্রাট, যিনি অনায়াসে তাঁহাদিগকে বধ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের অধীন হইলেন ? কিরূপে এই ছই ব্যক্তি বিনা দম্বলে এক জন্মলের মধ্যে মহানগরীর স্বাষ্টি করিলেন। কিরূপে ইহাঁরা সহস্র সহস্র পণ্ডিত মাধু সন্ন্যাসীকে প্রতীতি করাইয়া দিলেন যে, শ্রীগোল প্রভ (গাঁহাকে তাঁহার। কথনও দেখেন নাই) স্বয়ং শ্রীভগবান ৷ ইহার উত্তর এই যে, আমাদের শ্রীপ্রভু সত্যা বস্তু, তাঁহার মধ্যে কিছু ভেলকী নাই, সমুদায় খাঁটা। তাই কেবল তাঁহার ইচ্ছা মাত্রে, রূপ সনাতন প্রস্তৃতি ভক্তগণ, মন্ময়ো যে শক্তি সম্ভবে না তাহা পাইয়াছিলেন। প্রভুর মধ্যে কিছু ভেলকি থাকিলে, তিনি সনাতনকে সেই কম্বলথানি ফেলিয়া দিতে ইঙ্গিত করিতেন না। তাহা হইলে তিনি রূপ সনা-তনের অতুল ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিয়া বুন্দাবনে পাঠাইতেন না। তিনি ভেলকী হইলে রূপ সনাতনের ঐশ্বর্যা দারা শ্রীবৃন্ধাবনে মন্দির স্থাপন করিতেন। শ্রীগোরাঙ্গনাদের কি শক্তি তাহা অনুভব করুন। এই ছই কাঙ্গাল দারা শ্রীগোরাঙ্গ প্রভু বুন্দাবনের জঙ্গলে এক প্রকাণ্ড নগর স্থষ্ট কবাইলেন।

এখন রামানন রায়ের মহিমা কিছু বলিব।

প্রভাবি প্রীহটবাসী প্রীপ্রচায়মিশ প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। ইছো যে, প্রভু তাঁহার সহিত কথা বলেন, কারণ তিনি কুটুম, প্রভুর উপর তাঁহার অধিকার আছে। প্রভু তো রুফ্ককথা বাতীত অন্ত আর কিছু বলেন না, ভাই কাজেই প্রভুর কাছে যাইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমাকে রুফ্ক-কথা শুনাও।" প্রভু বলিলেন, "আমি রুফ্ক-কথা বলিতে জানি না, উহা রায় রামানন্দ জানেন, আর আমি তাঁহার কাছে শুনিয়া থাকি। তোমার রুফ্ক-কথা শুনিতে ইছা হইয়াছে বড় ভাগ্যের ক্রা,

ষ্ঠাহার কাছে যাও।" ইহাই বলিয়া প্রভু সেই সরল পাড়াগেঁরে ব্রাহ্মণ-টিকে বিদায় করিয়া তাঁহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

প্রথম করেন কি, রামানন্দ রায়ের নিকট চলিলেন, যাইয়া ভৃত্য মুথে শুনিলেন যে তিনি ব্যস্ত আছেন, একটু পরে সভায় আসিবেন। ভৃত্য যক্ত্র করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, মিশ্র মহাশয় বসিয়া আছেন। একটু পরে জিল্পানা করিতেছেন, "রামানন্দ রায় এখন কি করিতেছেন?" ভৃত্য কহিলেন, "তিনি দেবদাসীগণকে অভিনয় শিথাইতেছেন।" প্রচান ইহার কিছুই বুঝিলেন না। তখন ভৃত্য তাঁহাকে সমূদম বুঝাইয়া দিলেন। ভৃত্য বলিলেন যে, রায়ের নিজক্ত নাট্যগীতি আছে, তাহার নাম জগ্রাথবল্লভা শ্রীজগরাথের সম্মুথে এই নাটকের অভিনয় হয়। সেই নিমিন্ত, মন্দিরে দেবদাসীগণ আছে, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া স্করি ও যুক্তীগণকে ইয়া, রাময়য় তাঁহার নিভৃত নিকুলে, তাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দেন। সে দিবস গুইজন দেবদাসী লইয়া অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলন। ভিনি কিরপ শিবা দিতেছেন তাহা চৈতন্যচরিতায়তে এইরপে কথিত আছে:—

"তবে সেই তুইজনে নৃত্য শিণাইল। গীতের গূঢ় অব্থ অভিনয় করাইল।। সঞ্চারী, সাধিক, হায়ী ভাবের লক্ষণ। মূথে নেত্রে অভিনয় করে প্রেকটন।।"

রার নিভৃত স্থানে এই সমুদার কাও করিতেছেন। মিশ্ঠাকুর সভার বিসিয়া এই সমুদার কথা শুনিলেন, শুনিয়া অবাক হউলেন।

জ্ঞবশু সায়ের প্রতি মনে মনে তাঁহার একটু অশ্রদ্ধা হইল। একটু পরে রামরায় আদিলেন। আদিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া মিশ্রের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। রামরায়ের কাণ্ড শুনিয়া মিশ্রের আর তাঁহার নিকট ক্ষথ-কথা শুনিতে কটি হইল না। তিনি ছই চারিটি বাজে কথা বলিয়া পলায়ন করিলেন।

প্রহাম আবার প্রভ্র নিকট উপস্থিত। প্রভূজিজ্ঞাসা করিলেন, "রুঞ্জ- ু কথা ভনিলে ?"

প্রথায় বলিলেন থে, তাঁহার ভাগ্যে উহা ঘটে নাই। তাহার পরে আহে আত্তে প্রকারান্তরে রামরায়ের কুৎসা গাইতে লাগিলেন; বলিলেন "প্রভূ, চোমার রামরায়কে ভূমি জানো, আমাদের কিন্তু তাহার কার্য্যপ্রণালী সব

ভাল লাগে না ৷ বাছিয়া বাছিয়া স্থল্বী যুবতী লইয়া, নিৰ্জ্জনে তাহাদিগকে স্নান করান, অঙ্গ মার্জন করান, আর অভিনয় শিক্ষা দেওয়া, এ সব কি বড় ভাল কাজ হইল ?" প্রকৃত বলিতে কি, পৃথিবীর মধ্যে প্রভুর কুপাপাত্র ব্যতীত কেই বুঝিবে না যে, কিন্ধুপে নাটক অভিনয় করিতে হয়, তাহা দেবদানী-গণকে শিক্ষা দেওয়া শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার একটা কার্য্য। সুল কথায় ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। লোকে নাট্যশালা করে, করিয়া উহা হইতে আনন্দ অত্নভব করে। সংগীত দারাও উহাই করে। লোকে পুষ্প সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে আনন্দ দংগ্রহ করে। বাঁহারা ক্ষের অধীন, বাঁহারা শ্রীক্লফকে স্নেহ মমতা কি প্রীতি করেন, তাঁহাদের ইচ্ছা করে যে তাঁহাকে এই সম্পায় আনন্দের আমাদ করান। যত ভাল ভাল দ্রব্য আছে, স্ত্রী তাহা স্বামীকে দিতে চাহেন। তাই রামরায় কবি, কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ, আপনি নাটক করিয়া নাট্যশালা করিয়া ক্লফকে উহা দেখাইবেন গুনাইবেন, -শেই নিমিত্ত, যেন রমাভাদ না হয়, অভিনয় বিশুদ্ধ হয়, তাই দেবদাদী-গণকে শিক্ষা দিতেছেন। স্থানরী ও যুবতী কেন বাছিয়া লইয়াছেন, না—ঠাহা-দিগকে শ্রীক্রফপ্রিয়া গোপী সাজিতে হইবে। তাঁহাদিগের রূপ না থাকিলে যে রমাভাস হইবে ! যিনি কুরূপা, তিনি কি শ্রীনতী রাধিকা সাঞ্জিতে পারেন ?

রামানন্দের যে এই ভজন, ইহাই সর্প্রোভ্য ; ইহা হইতে স্ক্র স্থাপবিদ্র স্থাময় ভজন আর হইতে পারে না। এ ভজন জগতে আর কোণাও নাট, কোথাও ছিল না, কেবল বৈক্ষবগণের মধ্যে আছে। দ্বিভীয় ধণ্ডে এই কবিভাটি আছে যথা:—

পূৰ্ণ চাঁদ আলা,

বন ফুল মালা,

বাতাবী ফুলের গন্ধ।

শিশির হর্কার,

রুদ ক্বিভার,

পর-ফুল মকরন।

স্থপর, স্থরাগ,

নুতা ও সোহাগ,

সত্ফ নয়ন-বাণ।

প্রেমানন্দ ধার,

মধু-হাসি আর.

লজ্জা, আলিক্সন, মান ॥

এই আয়োজনে,

পূজে গোপীগণে,

मर्काष्ट्र छन्दत ५८त ।

বলরাম দীন,

নীরস কঠিন,

কি দিয়া তৃষিবে তাঁরে।

জীব আপন প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে শ্রীভগবানকে ভজন করে। কেছ একটা জীব হত্যা করিয়া তাহার রুধির ভগবানকে দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চান। কেহ তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া ভুলাইতে চান; বলেন "ভূমি বড় দয়াল, ভূমি বড় মহাজন" ইত্যাদি। কেহ বা ভাগনার পাপের নিমিত্ত কানিয়া আকুল হয়েন, মনে ভাবেন তাঁহার ক্রান্তি পিয়া ভগবান ভাহার দোষ ভূমিয়া ভাহাকে ক্রমা করিবেন। তোন ভগবান তেমন ভাহার ভজন। যে প্রভূ লোভী মাংসাশী তাঁহাকে রুধির দিতে হইবে। যে প্রভূ লান্তিক, অহজাবী, স্বেজ্যাচারী ও নির্বোধ, তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া নানা রূপ বঞ্চনা করিয়া ভজনা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আহা বলিতেছি।

আমাদের যে ভগবান শুক্ষণ, তিনি দবল, স্থবেদ, স্থবসিক, দয়ালু, আজাধ, পরমানন্দ, সেহশীল, স্বার্থশৃন্ত । এরপ বস্তার সহিত কিরপে ব্যবহার করিতে হয় তাহা একটু ভাবিলেই স্থির করা যান, আর সেই ব্যবহারই আমাদের ভজন । গোপীগণ করেন কি না, এরপ বস্তুকে কবিতার বসন্থারা এবং স্নেহ, আলিঙ্গন, মান প্রভৃতি দ্বারা ভজন করেন । তাঁহারা শুভিগবানকে গীত প্রবণ করান, কবিতার রস আসাদেন করান । স্কুতরাং রামানন্দ রায় যে প্রীরুষ্ধকে নাটকাতিনয় দেখাইসেন তাহার বিচিত্রতা কি ? তাই রামানন্দ বাছিয়া বাছিয়া স্নদরী যুবতী ও রিসিকা দেবদাসী সংগ্রহ করিয়াছেন, কেন না তাহাদিগকে ব্রুরগোপী, ক্ষের্র প্রণয়িনী সাজিতে হইবে । যিনি ক্ষেত্রর প্রণয়িনী তিনি মদি কুরুপা, কুশীলা কি কঠিনা হয়েন তবে তাহা বড় অস্বাভাবিক হয় । রামরায়ের নিজের কিছু স্বার্থ নাই, তিনি রুষ্ধ্যের করিতেছেন, তাই সেরটি যাহাতে ভাল হয় তাহাই করিতেছেন।

প্রহায় মিশ্রের কথা শুনিরা প্রভু ঈবং হাত্ত করিয়া বলিলেন, "তুমি কি শুন নাই যে, গাঁহারা বৃন্দাবনের ভজন করেন তাঁহাদের কুদরোগ কি কাম-রোগ থাকে না? রামরায় নির্বিকার, তাঁহার হৃদরে বিকার নাই। তুমি আবার যাও, যাইয়া বল যে আমি তোমাকে কুষ্ণ-কথা শুনিতে পাঠাইয়াছি।"

প্রছায় মিশ্র প্রভুর আজা শুনিয়া ক্রতবেণে রামরায়ের নিকট আবার উপুস্থিত ইইলেন; ইইয় বলিতেছেন যে, "আমি প্রভুর নিকট ক্লফ-কথা শুনিতে চাহিরাছিলাম। তিনি বলিলেন, আমি উহা স্থানি না, তবে রামরায়ের কাছে শুনিরা থাকি। আপনার এত বড় মহিমা। আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আপনার নিকট প্রান্ত পাঠাইয়া দিলেন।"

রামরায় ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, "প্রভু আমার নিকট কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করেন বটে, কিন্তু যিনি শ্রবণ করেন তিনি আবার আমার মুখে বক্তা। যাহা হউক, প্রভুর আজ্ঞা পালন করিব, আফি যাহা জানি আপনাকে বলিব। এখন আপনি বলুন আপনি কি কৃষ্ণ-কথা ভনিবেন ?"

ব্রাহ্মণ ইহার কি উত্তর করিবেন, ক্লফ-কথা বলিয়া একটা কথা গুনিয়া-ছেন, বস্তু কি তাহা জানেন না। তাই দীন ভাবে বলিতেছেন, "আমি প্রশ্ন করিতে জানি না। আপনিই প্রশ্ন করুন, আর আপনিই উত্তর করুন।" তথন রামরায় একটু ভাবিয়া ক্লফ-কথা বলিতে আরম্ভ করি-লেন। কথায় কথায় রস উঠিল, রামরায় ভাসিয়া চলিলেন, সঙ্গে ব্রহ্মণ ঠাকুরও চলিলেন। রসপানে উভয়ের বাহজ্ঞান রহিত হইল। শেষে বেলা যায় দেখিয়া, ভৃতা আসিয়া রামরায়কে এক প্রকার বল হারা উঠাইয়া লইয়া গেল।

কৃষ্ণ-কথা কি, রাহ্মণ ঠাকুর জানিতেন না। কিন্তু পাঠক, আপনি কি
জানেন, উহা কি ? কৃষ্ণ-কথায় এমন কি আছে যে উহা বলিতে কি
ভানিতে জীব বিহবল হয় ? প্রীভগবান "পুরুষোত্তম," "নরোত্তম", "সর্বাঙ্গফুন্দর", তাঁহার সকল গুণ আছে, গুণ আছে পূর্ণ মাত্রায়, অথচ দোষের
লেশ মাত্র নাই। এরূপ বস্তু লইয়া আলোচনা করিবার বিষয়ের অভাব
নাই। অণুবীক্ষণ ছালা দেথ যে, চক্ষুর আগোচরে কীট কেমন
ফুন্দর খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার একটা দেহ আছে, দেশ আছে,
ঘর আছে, স্ত্রী পূত্র আছে, অথচ দে বস্তুটা নয়নের অগোচর। ইহা দেখিলে,
যে কারিগর উহা স্কৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ভালবাসার ভায় অনিক্রিনীয় একটা ভাবের উদয় হয়। আবার এই জগং নিরীক্ষণ কর দেখিবে,
তিনি যেমন কীটাণু স্কৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি অন্তুত্বনীয় প্রকাশ্ত বস্তুত্ত করিয়াছেন। চক্র, স্থা, নক্ষত্র, সকলে স্বীয় স্বীয় কার্যা করিতেছে, কাহার সাধ্য অন্তুত্ত বস্তুর স্তুরির উপর সার এক প্রকার ভালবাসার ন্তায় ভাবের উদয় হয়। কবিকর্ণপূর বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের স্থাষ্ট প্রক্রিয়াদি বিচারে তত স্থথ নাই, যত তাঁহার হৃদয় বিচারে আছে। অতএব শ্রীভগবান যে খুব ক্ষমতাবান এ তাঁহার বড় মহিমা নহে। তাঁহার বড় মহিমা এই যে তিনি অতি মধুর প্রকৃতি। এক জন দিব্য কারিগর, বেশ পুতুল গড়িতে পারেন। কিন্তু তিনি আবার এমনি দরালু যে পরহংথ দেখিলে আমার প্রভুর মত উল্ভিয়েরে কানিয়া উঠেন। এখন বিবেচনা করুন সেই ব্যক্তির কোন্ ভারে অধিক স্থথ। তাঁহার কারিগরি বিচারে, না তাঁহার হৃদয় বিচারে? শ্রীকৃষ্ণের কারিগরি আলোচনাকে যদিও ক্ষ-কথা বলে, কিন্তু সে নিকৃষ্ট। প্রকৃত কৃষ্ণ-কথা কি, না প্রীকৃষ্ণের অন্তর বিচার ও চর্চা করা; কারণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর পবিত্র, সরল ও সমুদ্য উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

আমার ভালবাদার অনেকগুলি বস্তু আছে, তাহাদের নিমিত্ত আমি অনেক ক্লেশ সহা করিতে পারি। কিন্তু তাহারা সকলে স্বার্থপর ও মলিন। আমার প্রীকৃষ্ণ কেবল নিঃসার্থ নিজজন। আমার কৃষ্ণ আমায় প্রতিপালন করেন, অথচ তাঁহার ভাব যেন আমিই তাঁহার প্রতিপালক। আমি তাঁহার নিকট সকল বিষয়েই ঋণী, কিন্তু তাঁহার ভাব যেন তিনিই আমার কত ধার ধারেন। আমার ক্লফকে যদি আমি একবার শ্বরণ করিলাম, তবে যেন তিনি ক্বতক্তার্থ হইলেন। অথচ তিনি আমাকে এক মুহুর্ত্তের জন্মও ভূলেন না। আমি প্রীক্লফের একটা চিত্র দেখিয়াছিলান। বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমার বোধ হইল যেন তিনি অভ্যমনম্ব রহিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছি, তিনি যেন আমার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মনে মনে কি প্রগাঢ় চিন্তা করিতেছেন। আমি স্বার্থপর জীব, আমার মনে একট कहे रहेन। ভारिनाम या, जामि, ठाँशांत श्रीतमन এक मान मर्मन कतिएकि. কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেছেন না, আপনার মনে কি ভাবিতেছেন। তথন হঠাৎ একটা কথা মনে হইল। তথন আমার মনে উদয হুইল যে, তা বটে, শ্রীক্লঞের অন্তমনস্ক হুইবার কথাই বটে। ঘাড়ে তাঁহার কত বড় সংসার! এ ত্রিজগতকে ত পালন করিতে হইবে? এইরপে যখন আমার হৃদয়ে "অন্তমনম্ব ক্লফ" উদর হয়েন, তখন আমি তাঁহাকে আর বিরক্ত করি না, পাছে তাঁহার বৃহৎ পরিবারের হিত ভাবিবার ব্যাঘাত हुइ। जातात रेरां १ कथन त्वांपरत ए, त्यन श्रीकृषः कि ভावित्राहरून,

ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন ছল ছল করিতেছে, তথন মন কি করে একবার ভাবিরা দেখুন।

> শীনন্দনন্দনে, ভজিত্ব কি ক্ষণে, কান্দি কান্দি কান্দি মন্থ। তাঁর দ্বংথ দেখি, মোর দ্বংথ সখি, সকলি ভূলিয়া গেরু॥

মনে ভাবুন, প্রীক্লঞ্চের নয়নে জল, ইহা কে সহ্য করিতে পারে ? ইচ্ছা করিতেছে যে জলপূর্ণ রাঙ্গা আঁথি মুছাইয়া দিই। আবার ভাবি যে, না, তাহাতে রসভঙ্গ হবে। এই যে গোপনে রোগন করিতেছেন, হয় ত আমি কাছে গেলে তিনি লজ্জা পাইবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে যেন প্রীকৃষ্ণ বদন উঠাইলেন, উঠাইয়া দেখিলেন যে আমিও রোগন্দামান অবস্থায় তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি। তথন প্রীকৃষ্ণ অভিশয় লজ্জা পাইলেন, পাইয়া পীতাব্দর দিয়া তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিলেন, আর আমার হৃথে দ্র করিবার নিমিত্ত বদনে মধুর হাস্ত আনিলেন।

কথা কি, জীক্ষণ সর্কাঙ্গস্থনর। তাঁহার যাহা পর্যালোচন। কর তাহাই মধুর। তাঁহার দশন মধুর, তাঁহার গন্ধ মধুর, তাঁহার চরিত্র মধুর। তাই কবি বিভ্যস্তল বলিয়াছেন:—

> "মধুরং মধুরং বপুরশু বিভোম ধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগঞ্জিমৃছ্তিত্যেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

স্থীগণ শ্রীরাধার মূথে কৃষ্ণ-কথা শুনিতেন। চণ্ডীদাসের প্রথম পদই এইরূপ কৃষ্ণ-কথা। যথা "কেবা শুনাইল" গীতের অন্থবদে রাধা বলিতে-ছেন, "স্থি! শ্রাম-নাম আমাকে কে শুনাইল? কত কথা কত নাম শুনি, এক কাণে শুনি অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু ঐ শ্রাম-নামের কি অন্ত শক্তি? যেই নামটা শুনিলাম, অমনি আর এক কাণ দিয়া বাহির না হইয়া, হৃদয়ে বসিয়া গেল। না হয় সেই নাম হৃদয়ে চুপ করিয়া থাকুন। কিন্তু হৃদয়ের যাইয়া আমাকে অন্থির করিলেন। আমার মূথে এখন কেবল রুষ্ণ-নাম ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। নামে এত মধু যে বদন ছাড়িতে চাহে না।" রাধা এইরূপে রুষ্ণ-কথা বলিতেছেন আর আনক্ষে গলিয়া পড়িতেছেন, আর বাহারা শুনিতেছেন, তাঁহায়াও এরূপ রসে পরিপ্লত হইতেছেন। এই গেল প্রকৃত কৃষ্ণ-কথা।

এই গেল প্রভুর শ্রীরাধানন্দ রাধ্যের প্রতি ব্যবহার। এখন ছোট হরি-দাসকে প্রভুর দণ্ড করিবার কথা প্রবণ করুন। প্রভুর নিকট ছুই হরিদ্বাস বাস করেন, ছোট ও বড়। বড় হরিদাসকে সকলে চিনেন। ছোট হরিদাস উদাসীন, কীর্তনীয়া। প্রভুকে কীর্ত্তন শুলাইয়া থাকেন। একদিন শ্রীভগবান আচার্য্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু ভিক্ষায় বসিলে আচার্য্যকে জিঞাসা করিলেন যে, "এরূপ সক্ষ তণ্ডুল কোথায় পাইলে ?" আচার্য্য বলিলেন যে, "মাধবী দাসীর নিকট এই তণ্ডুল মাগিয়া আনিয়াছি।" প্রভু বলিলেন, "কে আনিল ?" আচার্য্য বলিলেন যে, "ছোট হরিদাস।" প্রভু তথন আর কিছু বলিলেন না। তবে বাসায় আসিয়া গোনিক্ষকে বলিলেন যে, "ছোট হরিদাসকে কলিলেন যে, "ছোট হরিদাসকে আর আমার নিকট আসিতে দিও না।"

ইহাতে ছোট হরিদাস মর্মাহত হইলেন। অন্ত সকলেও ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তথন প্রভুর কাছে সকলে তাঁহার ক্ষমার নিমিত্ত অন্ত্রোধ করিলেন। হরিদাস মাধবীদাসীর নিকট তণ্ডুল মাগিয়া আনিয়াছেন, প্রভু সেই উপলক্ষ করিয়া বলিলেন যে, সে উদাসীন, তাহার প্রকৃতি সম্ভাযণ নিষেধ, অভএব সে দণ্ডাই। ঠিক কি ঘটনা হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এখানে শীচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিব ঃ—

"তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
"বরুপাদি সবে পুছিলেন প্রভু পাশ।
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া ছারমানা করে উপবাস॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সন্তাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সন্তাষিয়া॥"

এখন এ পর্য্যন্ত সমূদায় বৃঝা গেল, কিন্তু মাধবী দাসীতো প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি নহেন। তিনি যদিও স্ত্রীজাতি, কিন্তু একে বৃদ্ধা, তাহাতে রমণীর শিরোমণি। এই মাধবীর মহিমা প্রবণ করুন্:—

> "মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী। র্কা তপস্থিনী আর প্রমা বৈঞ্চবী॥ প্রেন্থ কেরে যারে রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র সাত্তে তিন জন॥

সরপ গোঁদাই আর রায় রামানক। শিথি মাহিতি তিন, তার ভগিনী অর্দ্ধজন॥"

ইরিলাস এই মাধবীর নিকট ত ছুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। তবে উাহাব এত কি অপরাধ ? মাধবী দাসী যদিও স্ত্রীলোক তবু রন্ধা, আনার এদিকে পরম পণ্ডিতা। এমন কি, লোকে তাঁহাকে এক প্রকার পুরুষ বলিয়া মানিত। তাঁহাদের কাহিনী চতুর্থ থণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তাঁহার নিকট তথুল ভিক্ষা করায় এমন কি অপরাধ ? অবগু, সন্ন্যাসীর প্রকৃতি দর্শন কি সন্তামণ নিমেধ, কিন্তু তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রকৃতি দর্শন কি সন্তামণ কোন কুকার্য্য হইতে পারে না। এটা কেবল শাসন বাক্য, আর কিছুই নয়। রাম রায় যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া নিভূতে অনেক সময় বাস করেন, তাহাতে দোম হয় না। একটা রন্ধা স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা মাগিয়া হরিদাসের কি এত অপরাধ হইল ? বিশেষতঃ প্রেভু স্বয়ং প্রকৃতি দর্শন ও সন্তামণ যে একেবারেই না করিতেন এরূপ নহে। তাঁহার মাসী কি অবৈত্যুহিনী, ইহাদের নিকট এ সমুদায় নিয়ম বড় একটা পালন করিতেন না, সেখানে হরিদাসকে একেবারে ত্যাগ করেন কেন ?

প্রভূহরিদাদকে তাগে করিলে দকলে তাঁহার নিমিত্ত অন্থার বিনয় করি-লেন। প্রভূ তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। এইরপে এক বংসর গেল। তথন হরিদাদ নীলাচল তাগে করিয়া প্রাগগে গমন পূর্কক গলা-যমুনা দক্ষমে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সমুদ্য কাহিনী পড়িলে একটু মনে মনে বোধ হয় যে, প্রভূ ছোট হরিদাদকে যে দও করেন, উহা একটু অধিক হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা কি তাহা বলিতে ছি। প্রভুর সঙ্গে বহুসংথাক সন্নাদী, ইহাদের ভালমন্দের নিমিত্ত প্রভু দারী। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ পতিত হয়েন, তবে তাঁহারাই বে শুধু মারা থান এরূপ নহেন, জীব উদ্ধারের ব্যাঘাত হইবে। প্রভুকে লইয়া তথন সমস্ত ভারতবর্ষে চর্চা হইতেছে। প্রভুর ভক্তগণকে লইয়াও সেইরূপ। হরিদাস অন বয়য় যুবক। নোঁকের উপর সন্যাদী হইয়াছেন, অথচ চরিত্র বিষমীর মত। প্রভুর উহা সহু হয় না, তাই ধর্ম-স্থাপন ও জীব উদ্ধারের নিমিত্ব হরিদাসকে দও করা কর্তব্য ভাবিলেন। তাঁহার প্রপ্রাধ

না লানিলে নির্ণয় করা যায়না। তিনি যে মাধ্বীর নিকট তপুল ভিকা
করেন, সে অবশু উপলক্ষ মাত্র। অপরাধ অবশু আরও কিছু ছিল। কারণ
প্রভ্র শ্রীন্থের বাক্যে তাহাই বোধহয়। হরিদাসের বৈরাগ্য "মর্কট বৈরাগ্য"
তিনি "ইন্দ্রিয় চরাঞা" বেড়ান, ইত্যানি ইত্যানি। সর্বজ্ঞ প্রভুর কোন বিষয়
অগোচর ছিল না। হরিদাস দৌর্বলাবশত সন্যামী হইয়াও "ইন্দ্রিয় চরাইতেন" তাই দণ্ড পাইকেন, মাধ্বীর নিকট বে তভুল ভিকা উহা উপলক্ষ
মাত্র। হরিদাস নিজে তাহা বুরিয়াছিলেন, আর সেই অন্তাপানলে গঙ্গায়
কাঁপ নিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার প্রয়োজন
নাই। ছোট হরিদাস সামু, মহাপ্রভুর পার্যদ, তাঁহাকে লইয়া আমি বিচার করিতে
পারি না। তবে মহাপ্রভুর এই লীলার তাংপ্র্যা বিচার করিতেছি। ঠাকুর
দেখিলেন যে, এই যুবক-সন্মামী, তাঁহার এই নিত্য পার্মদ, তাঁহার হৃদ্দে
বৈরাগা হয় নাই ও তিনি ইন্দ্রিয় স্ক্রভোগাতিলামী হইয়া উহার চর্মা করিয়া
থাকেন। তাই তাঁহাকে দণ্ড করিলেন। আর হরিদাস মনস্তাপে দেহত্যাগ
করিলেন। কিন্ত ইহাতে কি হইল গু প্রভুর বৈরাণী ভক্তগণের মধ্যে ছল্মুল
পড়িয়া গেল। যথা:—

"দেখি আদ উপজিল সব ভক্তগণে।
"ধ্যেও ছাড়িল সবে জী সভাষণে॥"

কথা এই, সংসার ত্যাগ করিতে না পার, করিও না। সংসাবে থাকিয়া ক্ষণ-ভলন কর। যদি সংসার ত্যাগ করিবে তবে আর শ্রেটবৈরাগ্য করিয়া আপনার্কে, অন্থ জীবকে, ও শ্রিভগবান্কে বঞ্চনা করিও না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ স্বয়ং উদাসীন, প্রভূ তাঁহাকে বল করিয়া সংসারে প্রবেশ করাইলেন। কারণ, দেখিলেন যে, তাহা না হইলে লোকে আর বৈষ্ণবধর্মে প্রবেশ করিবে না। আবার হরিদাস বৈরাগী, প্রকৃতি সন্থাবণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। কারণ, দেখিলেন যে, বৈরাগিগণের মধ্যে যে কঠোর নিয়ম তাহা শিথিল হইতেছিল। মনে ভারুন, হরিদাসকে দও করিলেন; আর শ্রীনিত্যানন্দকে কৌপীন ছাড়াইয়া আবার পট্রস্ত্র পরিধান করানো, সেও এক প্রকার দও। এ ছই কার্যের এক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জীবের মঙ্গল। শ্রীনিত্যানন্দের সংসার-প্রবেশে জীবে বুঝিল যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভলনে সংসার-তাগের প্রয়োজন নাই। হরিদাসের দণ্ডে লোকে বুঝিল যে, ক্ষ্ণ-ভলনে প্রস্কনা চলিবে না।

এথন, ছরিদাসের প্রতি প্রভ্র প্রক্রত দণ্ড হইল, কি অন্থ্রহ হইল, তাহা প্রবণ করন। হরিদাস গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাহাতে তাঁহার লাভ বই ক্ষতি হইল না। পাঠক মহাশর, প্রভ্র সহিত ভারতী গোসাঞির প্রথম মিলন ক্ষরণ করন। ভারতী গোসাঞির চর্মাম্বর পরিধান করিয়া প্রভ্রেক প্রথমে দেখিতে আসিলেন। প্রভ্রে তাল লাগিল না। কৃষ্ণ-ভর্জনে এ সমুদায় প্রতারণা কেন ? প্রভ্রুর সমুধে ভারতী গোসাঞি চন্মের অম্বর পরিধান করিয়া গাড়াইয়া। প্রভ্ বলিভেছেন, কৈ, ভারতী গোসাঞি কেলথায়?" ভক্রগণ বলিতেছেন, "ঐ যে তোমার আগে।" প্রভ্ বলিলেন, "ইনি কথনো ভারতী গোসাঞি হইতে গারেন না। ভারত গোসাঞি কেন চর্মাম্বর পরিধান করিবেন ? ক্ষণ-ভর্জনে বাহ্ প্রতারণা নাই।" এই কথা গুনিয়া ভারতী গোসাঞির চন্মাম্বর পরিধান করিলেন। যেরপে প্রভ্ ভারতী গোসাঞির চন্মাম্বর তাগ করিয়া অন্ত বন্ধ পরিধান করিলেন। যেরপে প্রভ্ ভারতী গোসাঞির চন্মাম্বর বাহ্ প্রতারণা গুচাইলেন, সেইয়প্র ছোট হরিদাসের বাহ্ প্রতারণা স্বরূপ যে মিলন দেহ, তাহা পুচাইলেন, মুচাইয়া দিব্য দেহ দিলেন।

ইহার তাৎপর্যা বলিভেচি। হরিদাস দেহত্যাগ মাত্রই দিবা, পবিত্র, চিন্মর দেহ পাইলেন। পাইরা অমনি প্রভ্র নিকট আসিলেন। পূর্বের ছায় প্রভুর পার্যদ হইলেন, হইয়া তাঁহাকে কীর্হন গুনাইতে লাগিলেন।

হরিদাস প্রভুকে দিবানেহে কীর্ত্তন গুনাইতেন, আর উহা ভক্তগণ। পর্যান্ত গুনিতেন। যথা চরিতামূতে:—

"হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে।

মত্যা না দেখে মধুর গীত মাত ওনে।

আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।

কথা এই, হরিদাস বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, কি কোথা গিয়াছেন, কেই ইহা জানিতেন না। হঠাং ভক্তগণ অন্তর্গাকে ীত শুনিতে লাগি-লেন। স্বর শুনিরা ব্রিবেন, হরিদাস গাহিতেছেন। দেই দেখিতে পান-না, কেবল উাহার গীত শ্রবণ করেন। জতএব প্রভু যেরূপ হরিদাসকে ভক্তগণ সমক্ষে দণ্ড করিলেন, আবার ফ্রণাপত্র স্বরিয়াছেন, করিয়া প্রভুক নিজের গায়করূপ মহাপদ দিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছিলেন, "ছোট হরিদাস আপনার কর্মফল ভোগ করিতেছে।"

প্রভূ ছোট হরিদাসকে দণ্ড করিলেন। এখন স্বয়ং প্রভূকে দামোদর যে দণ্ড করিলেন তাহা প্রবণ করুন। ইহারা পঞ্চন্রাতা, সকলেই উদাসীন। তাহার মধ্যে দামোদর ও শঙ্কর উভয়কে আসরা ভাল করিয়া জানি। শঙ্কর প্রভূর শেষ লীলায়, প্রভূর পদরয় হৃদয়ে ধরিয়া নিজা যাইতেন! দামোদর প্রভূক অতি নিজ্জন, এমন কি শ্রীনিগুপ্রয়ার অভিভাবক। আবার জীব দামোদরের নিকট যে ঋণে আবদ্ধ তাহা অপরিশোশনীয়। মুরারির কড্চা,—যাহার ঘারা প্রধানত আমরা প্রভূব লীলা জানিতে পারি,—দামোদরের লেখা। মুরারি মুখে ঘটনাগুলি বলেন, আর দামোদর উহা শ্লোকবদ্ধ করেন। ইহার একগুণয়ে, ইনি স্পাইবাদী। প্রভূকে প্রয়ন্ত স্পাই কথা বলিতে ছাড়েন না। একটা উড়িয়া ব্রাহ্মণশিশু প্রভূব নিকট আইদে, তাহার স্বভাব বড় মধুর। প্রভূব গ্রাহা তাহার সঙ্গে হই একটা মধুর কথা বলেন। বালক প্রভূব প্রীতিবাক্য পাইয়া অবকাশ পাইলেই তাহার নিকট দৌড়িয়া আদে। কিন্তু দামোদরের ইহা ভাল লাগে না।

ইহার কারণ যে, দে বালক পিড্হীন, ও তাহার মাতা অল বয়রা।
দামোদর চূপে চূপে চোক পাকাইয়া সেই বালককে বলেন, "ভূই এখানে
প্রতাহ আসিদ্ কেন ? আর আসিদ্ না।" দে বালক তাহা শুনি কেন ?
প্রভূর মাধুর্য ও মধুর বাক্য তাহাকে আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ প্রীতি করে যে
পিতা, তাহার তাহা নাই। দে কাজেই আসিতে থাকিল। দামোদরের এইরূপ
অন্তরে মহাকঠ, কিন্ত প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারেন দা। একদিন আর
সহ্ব করিতে না পারিয়া সেই বালক উঠিয়া গেলেই বলিতেছেন, "গোঁসাঞি,
এই অবধি সমন্ত পুরুষোত্তমে তোমার য়ু প্রচার হইবে।" প্রভূ দেখেন
যে দামোদর রাগে গর গর। সরল প্রভূ বলিতেছেন, "কিহে দামোদর,
ভূমি রোধ করিয়াছ বোধ হয়। আমার অপরাধ কি ?"

তথন দামোদর বলিতেছেন, "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার আবার বিধি '
নিষেধ কি 

তবে জগত বড় মুখর। এই যে বালকটা উঠিয়া গেল উহার

চরিত্র বড় মধুর। উহাকে যে তুমি কপা কর ইহাতে তোমার দোষ নাই।
কিন্তু বালকের একটা মহং দোব আছে যেহেতু তাহার মাতা বিধবা, যুবতী ও

স্থলরী। স্বার তোমারও একটী দোব আছে বে, তুমি যুবা ও পরম স্থলর। এরপ কার্য্য করিতে নাই, যাহাতে লোকে কাণাকাণি করে।"

প্রভূ এই কথা শুনিয়া দ্বন্থ হাস্ত করিলেন, আর মনে মনে আপনার ঘাইট মানিয়া লইলেন। তাহার কিছুকাল পরে, প্রভূ দামোদরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দামোদর! ডোমার স্তায় নিরপেক স্থভ্ন আমার আর নাই। আমার মাতাকে রক্ষা করার তুমিই উপযুক্ত পাত্র। তুমি নবহীপে যাও, যাইয়া মাতার নিকটে থাকিও, থাকিয়া আমার কথা তাঁহাকে বলিয়া তাঁহাকে শাস্ত রাথিও।"

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া হুইজনে প্রভুর বাটীতে থাকেন, তাঁহাদের রক্ষাকর্তা বংশীবদন ঠাকুর ও ভূত্য ঈশান। প্রভুর ইচ্ছা যে, আর একজন লোক এরূপ থাকেন যিনি তাঁহার সংবাদ বাড়ীতে ও বাড়ীর সংবাদ তাঁহার নিকট আনিতে পারেন। তথন এরূপ সাব্যস্ত হইল যে, দামোদর শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর বাড়ী যাই-বেন। যথন ভক্তগণ রথ উপলক্ষে নীলাচলে আনিবেন তথন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে আসিবেন, যথন তাঁহারা প্রত্যাগমন করিবেন তথন তাঁহাদের সঙ্গে আসিবেন, যথন তাঁহারা প্রত্যাগমন করিবেন তথন তাঁহাদের সঙ্গে থাই-বেন। দামোদর থখন চলিলেন, তথন প্রভু জননীর নিমিত্ত প্রসাদ পাঠাইলেন। আর নানা কথা বলিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে আবার যথন দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, তথন শচীমাতা প্রভুর নিমিত্ত নানা সামগ্রী পাঠাইলেন, আর কত কথা বলিয়া দিলেন।

এইরপে দামাদর হারা প্রভু তাঁহার জননী ও ঘরণীর সহিত সম্পর্ক রাথিতেন। যথন দামোদর আদিতেন, তথন শচী নিমাই আগমনের স্থথ পাই-তেন। শীবিষ্কৃপ্রিয়াও সেইরপ স্থথ পাইতেন। শচী বিষ্কৃপ্রিয়ার অর্থ কড়ির প্রয়োজন ছিল না, বহুতর ভক্তে তাঁহাদের তাহা যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইতেন। প্রভু পাঠাইতেন প্রসাদ, প্রসাদী বস্ত্র, ও দেবীর নিমিত্ত সেই রাজ্মনত বহুম্ল্য শাড়ী। দামোদর সেই সমুদার উপঢৌকন লইয়া আদিলে, শচী বিষ্কৃপ্রিয়া সেই উপঢৌকনের প্রত্যেক বস্তুতে প্রিয়মিলন স্থথ পাইতেন। এইরপে শচী দামোদরকে লইয়া বিসিয়া নিমাইয়ের কথা শুনিতেন, আর শ্রীমতী আড়ালে বিসয়া সমুদার কথা শ্রবণ করিতেন। এই নিমাইন্দর তথার তাঁহাদের দিবানিশি স্থথে যাইত।

আবার যথন দামোদর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিতেন, প্রভু তাঁহাকে শইয়া নিভতে বদিয়া বাড়ীর সমুদায় কথা শুনিতেন। শ্রীভগবানের নর- লীলার মধ্যে সাংসারিকী লীলা সর্কাপেক্ষা মনোহর। ছারকার শ্রীর্ক্ষ পুত্রগণ লইরা বিব্রত, সকলে কোলে উঠিতে চার। কেহ ক্রন্সন করিতেছে, শ্রীক্ষ তাহাকে সাহ্বনা করিতেছেন; কাহাকেও কোলে লইরা বেড়াইতেছেন, বা কোলে মুন পাড়াইতেছেন। ইহা শ্ররণ করিলে কাহার না বিশ্বর ও আনন্দ হয় ? আমাদের প্রভুব যে রীও জননীর সহিত গোষ্ঠী করা, ইহাও সেইরূপ তাঁহার জক্তুগণের বড় প্রথকর।

## চতুর্থ অধ্যায়।

---

প্রভ্র লীলায় ছ্যজন গোষামী, তাঁহারা বুদাবনে বাস করেন। রপ্সানাতন ও তাঁহাদের ভ্রাক্তপুত্র জীব, এই তিন জনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আরু একজন গোষামী কিরপে হইলেন, তাহা এখন শ্রবণ করন্। রগুনাথ দাসের পিতা বারলক্ষের অধিকারী, আমুয় পরগণায় রুষ্ণপুর গ্রামে\* বাস। তিনি দেশের প্রকাণ্ড জমিদার, নবলীপস্থ রাজ্বগণের প্রতিপালক। তাঁহার পার্রুল্যথের যৌবনকাল উপস্থিত না হইতেই প্রভুর অবভারের কথা শুনিয়া উল্লের বৈরাগ্যের উদয় হয়। পিতা মাতা অনেক যত্র করিলেন, পুত্রকে অতি স্কুদরী কন্তার সহিত বিবাহ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই রঘুনাথের হৃদশ বিষয়ে মুয় হইল না। শেষে তাঁহাকে তাঁহার পিতা একবার কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চারিদিকে প্রহরী, এক পদ পলাইবার যো নাই। রঘুনাথ তবুও স্কুযোগ পাইয়াবারে বারে পলায়ন করেন, কিন্তু ধরা পড়েন। পরিশেষে একবার আরধরা পড়িলেন না। প্রথম দিবসে ১৫ ক্রোশ হাটিয়া এক গোয়ালার বাথানে আদিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ক্ষুবার্ত্ত দেখিয়া গোয়ালা ছার্ম পান করিতে দিল। রঘুনাথ আবার চলিলেন। আপনার যুবতী ও স্কুদ্রী ব্রী, ও ১২ লক্ষের ভ্রমীনারীতে পাছে তাঁহাকে ধরে বলিয়া উপবাস করিয়া দোড়িতছেন। বড়

এই ফুলপুর বর্তমান হগলীর নিকটর্তী।

মাষ্ট্রের ছেলে, পদতল শিরীষ কুস্থমের ছার কোমল, হাটিতে পারেন না, তবু ভরে ভরে দৌড়িরা ১৮ দিবসের পথ ১২ দিবসে আসিরা উড়িরা দেশে পৌছি-লেন। পথে কেবল তিন দিবস আহার ছুঠিয়াছিল। প্রভু বসিরা আছেন, এমন সময় রঘুনাথ যাইয়া দূর হইতে ছুমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মুকুল সেথানে ছিলেন, তিনি প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, ঐ দেখুন, রঘুনাথ আপনাকে প্রথাম করিতেছে।" রঘুনাথ বড় মান্থবের ছেলে, সকলে চিনিতেন।

ঠাকুর, রঘুনাথকে বড় ক্লপা করিলেন, কারণ দেই যুবককে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই যুবক আলিঙ্গন পাইবার উপযুক্ত বটে। যে ব্যক্তি প্রভুর নিমিত্ত জগতের যত স্থ্য,—পিতা, মাতা, স্ত্রী, অতুল ঐশ্বর্যা,—ত্যাগ করিল, দে অবশ্য রূপা পাত্র হইবার দাবী রাথে। শ্রীরুষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছিলেন, বে, তোমরা সর্বস্থি ত্যাগ করিয়া আমার অনুগত হইয়াছ অতএব আমি তোমা-দের নিকট চিরঋণী ! রঘুনাথকে প্রভুর ক্ষপা দেখিয়া অভান্ত সকল ভক্তও তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "রুফ্চ রুপাময়, তোমাকে এতদিনে বিষয় হইতে উদ্ধার করিলেন। তুমি থুব ভাগ্যবান।" প্রভু দেখেন যে, সেই বড়মান্থযের ছেলে অনাহারে, পথশ্রান্তে, অনিদ্রায় অন্থিচশ্মাবশিষ্ট হুইয়াছেন। তথন রূপার্ত্ত হুইয়া শর্মপকে বলিতেছেন, "সর্মপ, আমার এখানে পূর্ব্বে ছই রবু ছিলেন, এখন এই তিন রবু হইল। এই রবুকে আমি তোমাকে দিলাম। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, আমি এই অবধি এই রযুকে সর্রপের রযু বলিয়া জানিব।" ইহা বলিয়া প্রভু রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া সরূপের হত্তে দিলেন। অমনি রঘু সরূপের চরণে পড়িলেন, সরূপ ''তোমার যে আজ্ঞা" বলিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া আত্মসাৎ করিলেন। প্রভু রঘুকে আবার বলিলেন, "তুমি শীঘ্র যাও, স্নান করিয়া খ্রীমুখ দর্শন করিয়া আইস, গোবিন্দ তোমাকে প্রসাদ দিবে।" ভাই রঘুনাথ স্নান করিয়া আসিলেন, আসিয়া প্রভুর অবশিষ্ঠ পাত্র পাইলেন।

এখানে প্রিয়নাদের ভক্তমাল হইতে রবুনাথের সম্বন্ধে একটী কাহিনী বলিব। উপবাদে ও পথগ্রাতে রবুনাথের অর হইল। অস্তাহ লজ্জন করিয়া জর ত্যাগ হইল। তথন ক্ষুধা হইয়াছে। জরাস্তে বেরূপ রোণীর হইয়া খাকে, রবুনাথের তাহাই হইয়াছে, একটুলোভ হইয়াছে। নানারূপ আহারীর বস্তুর কথা মনে হইতেছে। কিন্তু প্রেম্বাদ বাতীত, মনে মনেও কিছু জিছ্বাগ্রে দিতে পারেন না। তাই দেই গভীর রক্তনীতে মনে মনে

প্রভূকে ভূঞ্জাইতে লাগিলেন। মনে মনে অতি হক্ষ হাগদ চাউল সংগ্রহ করিলেন, আর মনে মনে চর্ব্ব্য চোষা লেছ পের ইত্যাদি বিবিধ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া, মনে মনে আসন পাতিয়া প্রভূকে বসাইয়া আকণ্ঠ পুরিয়া খাওয়াইলেন। পরে আপনিও প্রসাদ পাইলেন।

পরদিন মধ্যাহে প্রভূর ভিক্ষার সময় হইলে প্রভূ সরূপত্ব বলিতেছেন, "আমার আহারে রুচি নাই। রঘুনাথ অসময়ে আমাকে এরপ গুরুতর আহার করাইয়াছে যে, আমি এখন আহার করিতে পারিব না।" এ কথার ভাংপগ্য সরূপ অবশু বৃদিলেন না। পরে রঘুনাথকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সরূপ জিজ্ঞাসিলেন, "রঘুনাথ, ভূমি নাকি প্রভূকে অসময়ে বড় গোগ দিয়াছ? প্রভূ বলিতেছেন, ভাহার অজীর্ণ হইয়াছে।" রঘুনাথ অবাকৃ! তথ্ন রঘুনাথ সমুদায় কথা খুলিয়া বলিলেন।

এই রঘুনাথের কথা কিছু বলিতে হইতেছে, কারণ ইহার দ্বারা প্রভু অনেক কার্য্য সাধন করেন। প্রথমতঃ ইহার ছারা দেখাইলেন যে, মনুষ্য কতদুর বৈরাগ্য করিতে পারে। দ্বিতীয় এই যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত বর্ণও ভক্তিবলে আচার্য্য হইতে পারেন। এখন রঘুনাখের বৈরাগ্য এবণ করুন। রঘুনাথ ১২ লক্ষের অধিকারী, সেই তিনি এখন নীলাচলে প্রভুর অতিথি, প্রভুর প্রদাদ পাইতেছেন। পাঁচ দিন পরে উহা ছাড়িয়া দিলেন। করেন কি, সিংহ্ছারে দাঁড়াইয়া হরেক্লফ নাম জপ করেন। নিশিযোগে यथन জगन्नारशत्र मन्मिरतत प्रांत वस रुप्त, ज्थन यनि प्रांत ान देवस्थव উপবাসী থাকেন, তবে বিষয়ী লোকে কি জগনাথের সেবকগণ তাঁহাকে আহার দেন। রঘুনাথ ছারে যাহা পান তাহা ছারা জীবনধারণ করেন। কিছু দিন পরে উহাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রভু রবুনাথের ব্যবহার সমুদয় প্রবণ করিতে-ছেন। যথন শুনিলেন যে, রঘুনাথ সিংহদার ছাড়িয়াছেন, তথন প্রভু একটী লোক পড়িলেন, যথা "অয়মাগছতি অয়ংদাস্ততি"। ইত্যাদি, আর বলিলেন "রঘু বেশ করিয়াছে। সিংহদারে আহারের নিমিত্ত দাঁড়াইয়া থাকা বেখার আচার !" তাহার পরে রঘুনাথ জীবন রক্ষার নিমিত্ত আর এক উপায় করিলেন। দোকানী-निरांत अमानात यांचा विक्य ना दश, जांचा शिव्हा शाला रक्तिया रन्त्र दश है । রঘুনাথ সেই সমস্ত পরিত্যক্ত অল সংগ্রহ করেন, করিয়া জল দ্বারা ধৌত করেন। এইরপ মাজিতে মাজিতে মধ্যে যে টুকু মাজি অর পাওয়া যায়, ্তাহাই রাত্রে লবণ দিয়া ভোজন করেন। প্রভূ এই কথা শুনিলেন, শুনিয়া

শেই অর বেবিতে আদিলেন। বেথিয়া উহার একগ্রাস মুখে দিলেন, আর একগ্রাস কইত গেলে সরুপ হাত ধরিলেন; বলিলেন, "আমাদের সমক্ষে তুমি ইহা বন্ধনে দাও এ তোমার বড় অফ্রায়।" প্রভু বলিলেন, "রগুনাথ, তুমি প্রত্যহ এরূপ উপাদের বস্ত ধাও! এম্ন স্থাহ প্রসাদ আমি কথনো খাই নাই।"

রঘুনাথের পিভামাতা পুত্রের সংবাদ পাইয়া মুদ্রার সহিত নীলাচলে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু রঘুনাথ উহা লইলেন না। অবশ্র গৃহেও প্রত্যাবর্তন করিলেন না। সেইরূপ বোর বৈরাগ্য করিতে লাগিলেন ও প্রভুর সহিত অপ্রান্ধ বর্ধ নীলাচলে যাপন করিলেন। প্রভুর অপ্রকটে রঘুনাথ গৌরশৃক্ত নীলাচলে তিন্তিতে না পারিয়া ছুটিয়া রক্ষাবনে পলায়ন করিলেন; মনের ।ভাব ভ্রুপাত করিয়া অর্থাৎ পর্বেত হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় তাহা ঘটল না। কিছুকাল পরে শ্রীচৈত্রচরিতামৃত প্রবেতা শ্রীক্ষাদান কবিরাজ আদিয়া তাহার সহিত শ্রীরন্দাবনে মিলিত হইতলেন। রঘুনাথের প্রমুধাৎ প্রভুর লীলা শুনিয়া তিনি অস্ত্যনীলার অনেক লিবেন। এই রঘুনাথের প্রতি মুহুর্তের দলী রক্ষাদান কবিরাজ তাহার সম্বন্ধে বিলিতেছেন:—

"জনস্ত খণ রঘুনাথের কে করিবে লেথা। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেথা। সাড়ে সাত প্রহর যায় প্রবণে কীর্তনে। সবে চারিদও আহার নিদ্যা কোন দিনে।। বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভূত কথন। আজ্যা না দিল জিহুবায় রসের স্পর্শন।

এই প্রীবৃন্ধাবনে রঘুনাথদাস বছকাল জীবিত থাকেন। প্রাভ্র কার্য্য করিবার নিমিত্ত যত ভক্ত তাঁহা কর্তৃক নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ষ্ট সকলে দীর্ঘকাল জগতে বিচরণ করেন। কেহ একশত, কেহ নবতি, কেহ একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্যান্ত জীবিত থাকেন। অহৈত প্রাভূ এই শেষোক্ত বয়মে ধরাধাম ত্যাগ করেন।

রঘুনাথ ক্রমে অতি বৃদ্ধ হইলেন, চক্ষু কর্ণ গেল, এদিকে শ্রীরাধা-ক্বফ বিরহে এক প্রকার পাগল ছইলেন। চলিতে পারেন না, হামাগুড়ি দিয়া শ্রীরুন্ধাবনে রাধাক্ষকেে তল্লাস করিয়া বেড়ান। কথনো বসুনা- পুলিনে গমন করিয়া উচৈচঃকরে "রাধে, রাধে" বলিনা ডাকেন ;
কথনো নিকুঞ্জের মধ্যন্থানে তাঁহারা আছেন ভাবিরা সেথানে নায়ন মুদিরা
বিদিরা থাকেন। তাঁহার শেষ জীবন দর্শন করিয়া অন্তান্ত ভক্তগণত
উহা বর্গন করিয়াছেন। দাস গোস্বামীর উক্তি এই গীত, সকলে অবগত্ত
আছেন, বথা—

"রাধে, রীধে, 'ডুমি কোথা লুকাইয়া আছ।" গোসাঞি, একবার ডাকে যমুনা উটে, আবার ডাকে বংশী বটে, রাধে রাধে ইত্যদি।

কৈই কেই এরপ বলিতে পারেন, দাস গোস্বামীর যে অতি কটের জীবন, তাহাতে স্থুপ কোথার ? রাধারুষ্ণ ভজনের কি এই ফল ? তাহার উত্তর এই বে, তিনি বারলক্ষের অধিকারী, তাঁহার কাটাতে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও স্ত্রী বর্তমান ৷ কৈ তিনি তো কটের জীঘন তাাগ করিয়া বাটী গেলেন না ? কথা কি, ক্ল'ফ-বিরহে যে স্থুপ তাহা অন্তরে, বাহিরের পোকে তাহা কিরপে বৃষ্ধিরে ?

দাস গোষামী যথন নীলাচলে কেবল নৃত্ৰন আসিরাছেন, তথন এক দিন তিনি সাহস করিরা প্রভুর নিকটে একটি নিবেদন করিরাছিলেন। বিলিয়ছিলেন, "প্রভু, আমি কি করিব ? আমাকে একটু উপদেশ দিতে কপা হয়।" প্রভু বলিলেন, "আমি তোমাকে সরপের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমি যত না জানি তিনি তাহা জানেন। তবে যদি আমার কাছে কিছু জানিতে চাও, তবে বলিতেছি। তুমি বৈরাগ্য করিয়াছ, খতরাং শারীরিক হ্বথ ত্যাগ কর। গ্রাম্য কথা বলিও না, শুনিও না। দীন তাবে মানসে শ্রীরাধাক্তকের ভজনা কর!" এথনকার লোকে অনেকে বিগ্রহ পূজার বিরোধী, তাঁহারা বলেন, "পুতুল পূজা কেন করিব? মনেই পূজা করিব।" কিন্তু এই যে মহাপুরুব দাস গোষামী, প্রভু কর্ভ্ব আদিপ্ত হইলেন যে, তিনি "মানসে" শ্রীরাধাক্ত ভজন করিবেন, তবু তিনি ভাহা পারিলেন না। প্রভুর আজ্ঞা এই যে, তিনি মানসে রাধাক্ত ভজন করিবেন, কিন্তু সে ভজনে তথন তাঁহার অবিকার হয় নাই, স্কৃতরাং প্রভুর আ্রা সংখ্রত বিগ্রহ সেবা আরম্ভ করিবেন। অত্যে বিগ্রহ সেবা করিব

পরে মানসে সেবা করিতে শিথিলেন, শেবে মানস সেবা ছাড়িয়া দিরা বিরহে ব্যাকুল হইরা বৃন্দারণো রাধারুক্তকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তথন রাধারুক্ত তাঁহার সহিত লুকোচুরী খেলা আরম্ভ করিলেন।

রঘুনাথের স্থার ভগবান আচার্য্যও বিষয়ত্যাগী, তাঁহার পিতা শতানন্দ ধান ধনবান লোক, কিন্তু শীভগবান আচার্য্য সে অতুল বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে রহিলেন। প্রভুর কাছে থাকেন, প্রভুকে না দেখিলে মরেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গোপাল কাশীতে বেদ পড়িতে গিয়াছেন। পড়িয়া মহা পণ্ডিত হইয়াছেন। তথন আপন বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইবার নিমিস্ত নীলাচলে দাদার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কথা কি, তথন প্রভুর সঙ্গী यं लाक, मकरन रामन कंगर विकरी ज्युन, रजमनि कारात कंगर विकरी পণ্ডিত। কেহ পণ্ডিত হইলে প্রভুর সভার যাইরা তাঁহার বিভার পরি-চয় দিতে অভিলাষ হয়। কিন্তু প্রভু বাজে কথা শুনেন না, পাণ্ডিত্যে মন নাই, যদি ভক্তি বিষয়ক কোন প্রস্তাব হয় তবে নিতান্ত অন্মরোধে তাহা শ্রবণ করেন। কিন্তু সেও অগ্রে নয়। বিনি যে কিছ পুত্তক প্রণয়ন করেন, কি শ্লোক লিখেন, তাহা স্বভাবতঃ প্রভূকে শুনাইতে ইচ্ছা হয়। আর প্রভুর যদি একপ লোকের গ্রন্থ কি শ্লোক শুনিতে হয়। তবে আর তাঁহার দিবা রাত্রি অবকাশ থাকে না। তাই প্রভুর নিকটে কোন গ্রন্থকার কি কবি অগ্রে যাইতে পারেন না। যদি কেহু প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র হয়েন তবে তিনি অগ্রে সরূপ গোপামীর রূপা পাত্র হয়েন। मक्रभ यनि म्हार्थन या প্রভূকে পুত্তক कि श्लाक खनारेवात छे प्रयुक्त रहे-য়াছে, তবে প্রভুর নিকট লইয়া যান। গোপাল বেদাস্থ পড়িয়া ভাঁহার: বিন্তা দেখাইতে নীলাচলে গিয়াছেম, কিন্তু শ্রোতা পান না। ভগবান গোপালকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন, প্রভু ভগবানের সম্বন্ধে তাঁহাকে বিস্তর আদর করিলেন। তাহার পরে ভগবান ছোট ভাই গোপালকে সরপের কাছে লইয়া গেলেন।, সরপের সহিত তাঁহার অতি স্থা ভাব। বলিতেছেন "এসো ভাই, গোপাল পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাক নিকট বেদান্ত-ভাষা শুনা যাউক।"

তথন, "প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচন-।।
বুদ্ধি লুপ্ত হইল তোমার গোণালের সঙ্গে।
মারা বাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥

বৈঞ্চব হইয়ে শাছরিক ভাষা যেবা জ্বনো। সেবা সেবক ছাড়ি, আপনাকে জ্বর করি মানে॥"

সক্ষপ বলিলেন, "ভাই, ভোষার একি কুবুদ্ধি হইল? আমরা এখন কি তাই শুনিব বে, 'আমিও বে, ক্ষণ্ণও সে?" ভগবান আচার্য্য বলি-লেন, "আমাদের বেদান্তে করিবে কি? আমরা ক্রন্ফের দাস। আমা-দের ক্ষনিষ্ঠ চিন্ত, আমাদের কি বেদান্তে মন ফিরাইন্ডে পারে?" সক্রণ বলিলেন, "তবু ওবেদান্তে যাহা শ্রবণ কর তাহাতে ভক্তের হৃদয় ফাটে। সম্পায় মায়া, ঈথর কেহ খতন্ত্র নাই, মুক্তিই মন্তর্ভার চরম ফল, ইত্যাদি কথা শুনিতে পারিব কি ক্রপে?" অত্ঞা নাপালের বেদান্ত পড়াইয়া শুনান হইল না। তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া অক্সন্থানে চলিয়া পেলেন।

## পঞ্চম অধ্যায়।

<del>---</del>

জ্যৈষ্ঠ মাসে ভক্তগণ নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিরাছেন,
এমন সময় আউলির বল্লভ ভট্ট আসিরা উপস্থিত। আপনাদের শ্বরণ থাকিতে
পারে ইনি প্রভূকে প্রয়াগ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে লইয়া
গিয়াছিলেন। ইনি একজন বৈষ্ণবর্ধর্ম প্রচারক, শ্রীমন্তাগবতের টীকা ও অভাভা
গ্রন্থও নিথিয়াছেন। জতি স্বাধীন প্রকৃতি, এমন কি শ্রীধরস্বামীর চীকাকে
লোফিতে তাঁহার কোনরূপ আশহা হয় নাই। প্রভূকে প্রথম দর্শনে চমকিত হয়েন, কিছুকাল সে চমক থাকে, এখন তাহার অনেক ভাঙ্গিরা
গিয়াছে। প্রভূকে প্রয়াগে দর্শন করিয়া বুঝিলেন, ইনিই প্রীকৃষ্ণ। শুখন
ফাছে। প্রভূকে প্রয়াগে দর্শন করিয়া বুঝিলেন, ইনিই প্রীকৃষ্ণ। শুখন
ফালের যে ঈর্যার উদ্বন্ধ হইয়াছিল তাহা লোপ পাইল। প্রভূকে ভট্ট ঠাকুর
ছরে লইয়া গোলেন। বল্লভ সম্প্রদারি বৈষ্ণবিদ্বের একটা নিয়ম আছে। ঠাকুর

बात या नकन सवा मांगश्री शांक, छाहा श्रेकूतानवा वाजीड वह क्लान कार्या अपूक रम ना, जाहा रहेरन के क्यानि छेक्टिं रहेना यान, क्यूक्तार তাহা ঠাকুরদেবার অযোগ্য হইরা পড়ে। কিছু তখন প্রভূতে ভটের ইবর-বুদ্ধি হইয়াছিল, তাই তিনি সেবার দ্রবন্দি ছারাই প্রভুর ভিক্ষা দল্পন্ন করিলেন। প্রভু নীলাচলে আদিলে ক্রমে ভট্টের পূর্বকার চমক ভালিয়া গেল, স্বর্ধার স্ষ্টি হইল। এখন নীলাচলে প্রভুর সহিত এক প্রকার পালা দিতে আসিয়াছেন। "চৈত্ত্য" একজন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক, তিনিও একজন তাহাই, অধিকর তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, চৈতন্ত তাহা করেন নাই। প্রভূকে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করেন, তবে আপনাকেও কম শ্রদ্ধা করেন না। তিনি সংসারী, প্রভু সন্নাসী, কাজেই তাঁহার প্রভুকে প্রদাম করিতে হইল। প্রভু বল্লভট্টকে খুব আদর করিলেন। তখন ভট্ট বক্ত তা করিছে লাগিলেন। বলিভেছেন, "ভোমাকে দর্শন করিবার বড় সাধ ছিল, असर জগরাথ তাহা পূর্ণ করিলেন, তোমার দর্শন বড় ভাগ্যের কথা। তোমার স্মরণে লোক পবিত্র হয়। এমন কি, ভূমি যেন সাক্ষাৎ ভগবান। তোমার শক্তিও সেইরূপ প্রবল। জগৎকে তুমি রুক্তনাম লওয়াইয়াছ, প্রেমে ভাসা-ইয়াছ। এ সঙ্গুদায় কি কুঞ্চশক্তি ব্যতীত হইতে পারে ?" এই যে ভট্ট বক্ত তা করিতেছেন, ইহার মধ্যে এক্টা কথাও অস্তার নর, কিন্ত তবু অকরেঃ অক্ষরে বুঝা যায় যে তিনি বক্তৃতা মাত্র করিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয় গর্কে পরিপূর্ণ। সে যাহা হউক, প্রভু উন্তরে বলিলেন, "আপনি বলেন কি ?" আমি মানাবাদিসনাদী, আমি ভক্তির কি বুঝি ? তবে রুক্ত রূপা করিয়া আমাকে সংলক্ষ দিয়াছেন, তাহাতেই আমি ক্লতাৰ্থ হইয়াছি। সেই এক সঙ্গ অহৈত আচার্য্য, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনি সর্বাশান্ত্রে কেবল রুক্ষভঞ্জি ৰ্যাখ্যা করেন। আর একজন শ্রীনিন্তানন্দ, তিনি রুঞ্চপ্রেমে উন্মন্ত। আর একজন সার্ক্তোম ভট্টাচার্ঘ্য, তিনি ভার্ম বেদান্ত প্রভৃতি সর্কশান্তে প্রবীণ। রদ কাহাকে বলে তাহা শ্রীর্মানন্দ রায় আমাকে শিকা দিয়াছেন। আর একজন সক্ষামোদর, তিনি মৃতিমান্ এজরস। আর একজন এইরিদাস, যাঁহার নিকট নামের মহিমা শিধিলাম, তিনি প্রত্যহ তিনলক নাম লর্মেন।" 🗯

ভট্ট বলিলেন, "এ সমুদায় ভক্তগণ কোখায় ? আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে বাসনা করি।" প্রভূ বলিলেন তাঁহাদিগকে এখানেই পাইবেন। তাঁহাক্স রংগাপসক্ষে এখানে মাদিয়াছেন।

ভট্ট মহাপণ্ডিত লোক, নিজনেশে তাঁহার সমকক লোক পান নাই। নীলাচলে আপনার পাণ্ডিতা দেখাইতে আসিয়াছেন। এই বে নীলাচলে ভক্তির সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন, ইহাতেও তাঁহাকে ভক্তি ম্পর্শ করিতে পারে নাই। হে দম্ভ। তোমাকে বলিহারি যাই, দম্ভ এইরূপ বিষবৎ সামগ্রী। মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন, তাঁহার দহিত সঙ্গ করিলেন, রথাগ্রে তাঁহার मुछा तमितान, हेशाउँ भन अप इहेन ना। त्करन छर्क कतित्न, छर्क করিয়া জয়লাভ করিবেন, এই মনের একমাত্র সাধ। প্রত্যন্ত প্রভুর সভাতে আগমন করেন, দেখানে শ্রীঅহৈত, সার্বভৌম, সরূপ প্রভৃতি মহাপণ্ডিত পার্যদগণও থাকেন। ভটু আসিয়াই নানা তর্ক উত্থাপন করেন। ভটু নানা বাঙ্গে কথা বলিয়া প্রভুকে বিরক্ত করেন দেখিয়া প্রভুকে কোন কথা কহিতে অবকাশ না দিয়া, প্রীঅবৈত আপনি তাঁহার কথার উত্তর দিতেন। কিঞ ক্রমে তিনিও আর পারেন না। কারণ ভটের যে সমুদায় কথাবার্তা, সে ফল্ল, অর্থাৎ রসশূন্ত কি পদার্থ শূন্ত। তাঁহার একটা প্রশ্ন শুনিলেই বুঝিবেন যে তাঁহার কথা কিরপ অসার। বলিতেছেন, "আমি দেখি, তোমরা সকলে ক্লঞ্চনাম লও. স্থাবার ক্লঞ্চকে প্রাণপতি বল, ইহা কিরুপে হয় ? যে পতি-ব্রতা হর, তাহার তো পতির নাম কইতে নাই ?" এখন বাহারা দিবানিশি শীক্ষণপ্রেমে কি বিরহে কি হরিভজনে মুগ্ন, তাঁহাদের নিকট এ সব কথা ভাল লাগিবে কেন গ

ভট্ট বালগোপাল উপাসক, আর প্রভ্র গণ শীরাধক্ষ উপা । অর্থাৎ বল ভ শীক্ষণকে বাংসলা রসে ভজনা করেন, আর প্রভ্র গণ মধুর রসে। তাই, বলভ মধুররসের ভজনাকে ছবিবার নিমিত্ত ছল উঠাইলেন যে, "তোমরা কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বল, আবার তাঁহার নাম লও কিরপে?" যদি সেধানে প্রক্রপ কেহ তার্কিক থাকিত তবে সেও বলিতে পারিত, "আছা তুমি তো কৃষ্ণকে আপনার পূত্র বলিয়া ভজনা কর, তবে তাঁহাকে প্রণাম কর কিরপে?" ভট্টের আলায় প্রভূ ও প্রভূর গণ একেবারে ত্যক্ত বিরক্তা হিয়া গোলন।

একদিন বল্লভ বলিতেহেন, "প্রীধর স্বামীর টীকায় অনেক দোষ আছে। আমি সে সমুদায় দেখাইয়া দিয়াছি।" কিন্তু প্রকৃত কথা এই, প্রীধরস্বামীর নিমিন্ত জীবে প্রীভাগবত জানিয়াহে, প্রীধরস্বামী না হইলে প্রীভাগবত কেহ বুকিত্তে পারিত না, সেই প্রীধরকে ভট্ট বলিতেহেন, "আমি স্বামীক মামি না।" গুৰুম ভট্ট নীলাচলে মাসাধিক বাদ করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গ কেবল প্রভুদ্ধ গণ লইয়া, আর কোথাও স্থান নাই; তাঁহার এই সকল তর্কে লোকে অদ্ধির হুইয়া গিয়াছে। প্রভুর সভান্ন বাইয়া আন্দালন করেন, প্রথমে শীকাইছে কিছু কিছু উত্তর করিভেন, এখন তিনিও তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রভুক্তনত কিছু বলেন না, চূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন বে, ভট্টের শাসন প্রয়োজন, তাই যথন ভট্ট বলিলেন, "আমি স্বামীকে মানি না", তখন প্রভু বলিলেন, "বামীকে বে না মানে, সে বেখার মধ্যে গণ্য।" প্রভু রহস্ত করিয়া বলিলেন, কিন্তু তাঁহার মূখে এ কথা ঘোর দণ্ডের স্বরূপ হট্টা। ভট্ট অপ্রতিভ হইয়া ঘরে গোলেন।

ভট্ট তথন রন্ধনীতে ভাবিতেছেন, "পূর্ব্বে গোঁসাই আমার সহিত সর্বেছ ব্যবহার করিতেন। এথানে আদিলেও প্রথমে সেইরূপ ছিল। আদি নিমন্ত্রণ করিতেন। এথানে আদিলেও প্রথমে সেইরূপ ছিল। আদি নিমন্ত্রণ করিতে গ্রহণ করিতেন, এখন ক্রমে ক্রমে আমি সকলের অপ্রের হইরাছি। সকলেই আমাকে দেখিলে আমা হইতে দ্রে বার। প্রভ্রু সভার আমার কথা কেহ প্রেছও করেন না। প্রীগদাধর পণ্ডিত গোঁসাই আমাকে একটু রূপা করেন দেখিয়া প্রভ্ তাঁহাকে পর্যান্ত পরিত্যাণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি?" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে স্ববৃদ্ধি আদিল। তথন আবার ভাবিতেছেন, "আমি এখানে আইলাম কেন? জয়লাভ করিতে? জয়লাভ করিয়া কি হইবে? এই বে বৈক্ষবণণ এখানে দেখিলাম, ইহারা সকলেই আমা হইতে ভাল, রুক্ধপ্রেমে ভাসিতেছেন। আমি সেধন হইতে বঞ্চিত, আমি রূপা জয়ের আশার সেমহাধন পরিত্যাণ করিয়াছি। প্রভ্ আমাকে দণ্ড করেন, তাহার কারণ কেবল আমার অভিমান। এই অভিমান গেলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

পরদিন প্রভাতে প্রভুর নিকট যাইয়াই চরণ ধরিয়া পড়িলেন। আর সব কথা সরল ভাবে বলিলেন। বলিলেন, "প্রভু, ব্রিয়াছি। তুমি পরম বন্ধ। তুমি আমার গর্কা দেখিলে, দেখিয়া রুপার্ত হইয়া উহা হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবার নিমিত্ত আমাকে দও করিতেছ। পূর্কো এই • দত্তে আমার ক্রোধ হইত, এখন ব্রিলাম যে, এ দও নয়, তোমার - মহারূপা।"

প্রভূ অমনি দ্বীভূত হইলেন। বলিলেন, "ভোমার ছইগুণ আছে, ভূমি প্পিত ও ভূমি ভাগবত। যাহাদের এই ছইগুণ আছে, তাহাদের গৰ্ক থাকিতে পারে না। জুমি ঠিক ব্রিরাছ, গর্ক ত্যাগ কর, তবে কৃষ্ণ ক্ষপা করিবেন।"

ভট্ট প্রভ্র দুওপানে চাহিক্স দেখেন যে, তাঁহার সেই প্রণমাকুল লন্ধন ক্ষেত্তরে তাঁহার পানে চাহিতেছে। তখন বৃথিলেন যে, তাঁহার প্রতি প্রভ্র আবার কুপা হইমাছে। তাই সাহস করিয়া বলিতেছেন, "প্রভ্, ভূমি যে আমার প্রতি প্রদন্ধ হইমাছ, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তাহা না হইলে আমি আর এথানে তির্ভিতে পারি না।" প্রভ্রু ঈষৎ হাস্ত করিয়া স্বীকার করিলেন। ভট্ট তথনি মহাসমারোহ করিয়া প্রভ্রেক গণসহ নিমন্ত্রণ করিলেন, নিমন্ত্রণে অমুপস্থিত রহিলেন কেবল শ্রীপঞ্জিত গদাধর গোঁসাই।

পঙিত গোঁদাইর ছার নিরীহ ভাল মাস্থ্য জগতে কেছ নাই, ছইবারও নার। যথন ভট্ট প্রভুর গণের অপ্রিয় হইলেন, তথন তিনি গদাধরের শরণ লইলেন। গদাধর নিষেধ করেন, কিন্তু ভট্ট গুনেন না। ভট্টের তথন মন ফিরিয়াছে। তিনি এ পর্যন্ত বালগোপাল উপাদনা করিয়া আসিয়াছেন, এখন প্রভুর গণের প্রেম দেখিয়া মাধুয়্ম অর্থাৎ শ্রীরাধারুক্ষ ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাই গদাধরের দিকট বলেন যে তিনি তাঁহাকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করুন। গদাধর বলেন, "ভাহা আমা ঘারা হইতে পারে না। আমি প্রভুর দাসাম্থাস্বন, তাঁহার অম্মতি ব্যতীত কিছু করিতে গান্ধি না। প্রভুকে আমি ভয় করি না, কিন্তু তুনি এখানে আইদ বিন্তা, তাঁহার গাণ আমাকে এক প্রকার পরিতাগে করিয়াছেন। তুনি প্রভুর শরণ লও, তবেই তোমার মঙ্গল।" সম্ভবতঃ গদাধরের উপদেশে ভট্টের প্রথম জ্ঞানাদ্য হয়।

এই কথার পরে ভট্ট প্রভূর শরণাগত হয়েন। যে দিন ভট্ট সকলকে
নিমন্ত্রণ করিলেন, সে দিবস গদাধর্ম সাহস করিয়া সেথানে বাইতে পারেন নাই।
প্রেভূ সভার ষাইয়া গদাধরকে না দেখিয়া, সরূপ, জ্বপদানক ও গোবিক এই
তিনজনকৈ তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। গদাধর মহাহর্ষে আসিতেছেন,
পথে সরূপ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কোন অপরাধ নাই, ভবে ভূমি কেন.
প্রভূর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সব বলিলে না ?" গদাধর বলিলেন, "প্রভূর
সহিত হঠ করা ভাল বোধ করি না। প্রভূ অস্তর্যামী, আমি যদি নির্দোধ হই,
তবে তিনি জামাকে জাপনা আপনি কুপা করিবেন।" তাহার পরে সভার

ষাইয়া গদাধর রোদন করিতে করিতে প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু ঈষং হাস্ত করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "তুমি আমার উপর আদপে জোধ কর না। কিন্তু তোমার ক্রোধ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে, তাই তোমাকে চালাইবার নিমিত্ত আমি তোমার উপর কপট জোধ কবিগাছিলান। কিন্তু কোনমতে তোমার জোধ কর্মাইতে পারিলাম না। কাজেই আমি তোমার নিকট বিক্রীত।" প্রভুর বড় সাধু গদাধরের জোধ দেখিবেন, কিন্তু তাঁহাকে রাগাইতে পারিলেন না, পরে বিক্রীত হইলেন।

ইহার কিছু দিন পরে, প্রভুব অন্নয়তি লইয়া, ভট্ট গদাধরের নিকট যুগলভজনের মন্ত্র লইলেন। এখন ইহার রহস্ত প্রবণ করুন। ভট্ট নিজের দেশে
অনেক শিষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বাল-গোণাল উপাসক। এদিকে তাঁহাদের নেতা সে প্রভি পরিতাগ করিয়া যুগল-ভজন
ভারস্ত করিলেন। এই বাল-গোপাল উপাস্ক ভট্টের গোল্পী এখন ভারতবর্ষের
অনেক স্থলে, এমন কি প্রীরুলাবনে প্রয়ন্ত্র বড় প্রবল।

ছরিদাস অতি রন্ধ ইইয়াছেন। কিন্তু তবুও তাঁহার সাধনের আগ্রহ কমে নাই। প্রত্যহ তিন লক্ষ্ণ নাম উট্জিম্বরে জপ করেন। মনে বিশ্বাস, এই হরিনাম যে শুনিবে, কি স্থাবর কি জপ্রম, সকলেই উদ্ধার হইয়া যাইবে। বৈঞ্ব-শাস্ত্রবেত্তারা বলেন যে হরিদাসের হারা প্রস্থ জীবের নিকট নামের মাহাল্ল্য-প্রচার করেন। কিন্তু হরিদাস জাবকে আর একটা প্রধান শিক্ষা দিরা গিয়াছেন, অর্থাং দীনতা। হরিদাসের আয় দীন প্রিজগতে হয় নাই ও হইবে না। হরিদাসের দীনতা দেখিলে প্রভু বিকল হইতেন। হরিদাস কোথাও গমন করেন না, পাছে কোন সাধুমহান্তকে ম্পর্শ করিয়া অপরাধী হয়েন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ম্পর্শ রন্ধা পর্যান্ত বাঞ্ছা করেন। প্রস্থান প্রস্তুত্ব কুটারে দিবানিশি বাস করেন এবং নাম জপ করেন। প্রভু প্রতাহ সমুদ্র হইতে মান করিয়া প্রত্যাগমন কালে একবার হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। কথনও বা পার্যদ সঙ্গেই আসিয়া তাঁহার কুটারে গমন করেন, করিয়া ইইগোন্তী করেন। গোবিন্দ প্রতাহ আসিয়া তাঁহারে প্রসাদে প্রসাদ দিয়া যান।

ু এক দিবস গোবিন্দ আসিয়া দেংখন যে, হরিদাস শয়ন করিয়া আছেন, আবুর মন্দ মন্দ নাম জপ করিতেছেন, উটেচঃস্বরে জপিবার শক্তি নাই। গোবিন্দ আসিয়া বলিলেন, "উঠ, প্রসাদ গ্রহণ কর।" হরিদাস গাত্রোখান করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "অদ্য আমি লঙ্খন করিব। যেহেডু আমার সংখ্যা-নাম জপ এখনও হয় নাই।" আবার বলিতেছেন, "মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে নাই। স্থতরাং কি করিব ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া মহাপ্রসাদকে বন্দনা করিলেন, করিয়া একটা অন্ন বদনে দিলেন। হরিদাসের এইরপ অবস্থা শুনিয়া প্রভু পরদিবস তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। হরিদাসে অমনি উঠিয়া তাঁহাকে সাপ্তাম্ব প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, "হরিদাস, তোমার পীড়া কি ?" হরিদাস বিনলেন, "আমার শারীরিক পীড়া কিছু নাই। তবে মনই অস্কস্থ, আমি আর সংখ্যা-নাম জপ করিয়া উঠিতে পারি না।" প্রভু বলিলেন, "তুমি বৃদ্ধ ইয়াছ এখন সাধনে এত আগ্রহ কর কেন? সংখ্যা কমাইয়া দাও। তুমি জগতে নাম-মাহায়্য প্রকাশ করিতে আসিয়াভ, তৈামার রূপায় জীবে উহা বেশ জানিয়াছে। তোমার দেহ পবিত্র, তুমি আর এরপ করিয়া শরীরকে অনর্থক ছঃখ দিও না।"

তথন হরিদাস অতি কাতরে ও করজোড়ে বলিতেছেন, প্রভু ও-সব কথা এখন থাকুক। আমাকে একটা বর দিতে হইবে। তুমি অবশু লীলাসম্বরণ করিবে বুঝিতেছি। তুমি সেটা আর আমাকে দেখিতে দিও না। যাহাতে আমি এখন শাঁঘ্ৰ শীঘ্ৰ যাইতে পারি তাহার অনুমতি করিতে জাঞা হয়। দোহাই প্রভু, আমাকে বিদায় দাও।"

এই কথা শুনিয়া প্রভূ বুঝিলেন হরিদাস তাঁহার নিজের মনের একাস্ত বাঞ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। প্রভূর আঁথি ছল ছল করিতে লাগিল। বলিতেছেন, "হরিদাস, তুমি বল কি ? তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, আমি কাহাকে লইয়া এখানে থাতিব ? কেন তুমি নির্দিয় হইয়া তোমার সঙ্গ স্থ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও ? তোমরা ব্যতীত আমার আছে কে?"

হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, আমাকে এ সব কথা বলিয়া ভুলাইবেন না। , কত কোটী মহান ব্যক্তি আপনার লীলার সহায় আছেন। আমি কুদ্র কীট মরিয়া গেলে তোমার অভাব হইবে, এরপ অন্তায় কথা ভূমি কেন বল ? আমাকে ছেড়ে দাও প্রভু, আমি যাই।" ইহা বলিয়া রোদন করিতে করিতে হরিদাস একেবারে প্রভুর পারে ধরিয়া পড়িলেন। আবার বলিতে-

ছেন, "আমার স্পর্ধার কথা প্রবণ করন। আমি ঘাইব, কিন্তু তোমার শ্রীপাদপন্ম হৃদয়ে রাখিয়া, আর তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে, আর তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে। বল প্রভু, আমাকে এই বর দিবে ?"

বেমন অল্ল মেঘে পূর্ণ, ক্রক্ত আবরণ করে, সেইরপ ল্লংথে প্রভুর বদন আন্ধার হইয়া গেল। প্রভু কিছু উত্তর করিতে পারিলেন না, অনেকক্ষণ মলিন বদনে ও অবনত নস্তকে নীরব হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরেণ বলিলেন, "তুমি ধাহা ইচ্ছা কর রুষ্ণ তাহাই পালন করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, তবে আমি তোমা বিহনে কি কঠে থাকিব তাহাই ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া বিমর্য চিত্তে প্রভু উঠিয়া গেলেন।

পরদিবদ প্রাতে প্রভু স্বগণ দহিত হরিদাদের কুটারে উপস্থিত হইলেন। বলিতেছেন, "হরিদাস সমাচার বল।" হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভ, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই হউক।" হরিদাস ব্রিয়াছেন যে, প্রভু তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিয়াছেন। ইছাই বলিতে বলিতে হরিদাস কটার হইতে বহি-র্গত হইয়া আন্ধিনায় আদিয়া প্রভার ও ভক্তগণের চরণে প্রণাম করিলেন। হরিদাস তুর্বল, দাঁড়াইতে পারেন না, তথন প্রভু তাঁহাকে যত্ন করিয়া আঙ্গি-নায় বসাইলেন, আর তাঁহাকে বেডিয়া সকলে নাম-সম্বীর্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস মধান্তলে রহিয়াছেন কেন,—না মরিবার নিমিত। ভক্ত-গণ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন, আর হরিদাস যথন স্থবিধা পাইতে-ছেন, তাঁহাদের চরণধুলী লইয়া সর্বাদে মাথিতেছেন। এইরূপে হরিদাস ভক্ত-পদধলীতে ধুসরিত হইলেন। নৃত্যু করিতেছেন সরূপ ও বক্তেশ্বর, আর গাইতেছেন কে, না স্বয়ং প্রভু, দর্রপ, রামরায়, দার্কভৌম ইত্যাদি। পরে প্রভু কীর্ত্তন রাখিয়া ভক্তগণকে সধোধন করিয়া হরিদাদের গুণ বলিতে লাগিলেন। অন্য স্বয়ং প্রভু বক্তা, বর্ণনীয় কি, না হরিদাসের গুণ! ভক্ত-গণ হরিদাদের গুণ শ্রবণ করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া, হরিদাদের চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

হরিদাস তথন ধীরে ধীরে শয়ন করিলেন! মস্তক ও সর্বাঙ্গ পদধূলায়
 ভূষিত। মুথে বলিতেছেন, "প্রভু দয়ায়য়! ঐয়েগারাঙ্গ! এ দীনকে চরণে স্থান
 দাও।" পরে প্রভুকে তাঁহার নিকট বদাইতে ইছ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু
 বিদিলেন। হরিদাস য়য়নি প্রভুর চরণ ধরিয়া আবালার স্থানর স্থাপত

করিলেন। প্রভূ কিছু বলিলেন না। তিনিই না হরিদাসকে বর দিয়াছেন পূ
তাহার পরে হরিদাস তাঁহার নয়নদয় প্রভুর মুখচন্দ্রে অর্পিত করিয়া স্থধাপান
করিতে লাগিলেন। ইহাতে হইল কি, না তাঁহার নয়নদয় দিয়া প্রেমধারা
পড়িতে লাগিল। তথন হরিদাস, প্রভুর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিশেন, আর,
যথা চৈত্যুচরিতায়তেঃ—

"নামের সহিতে প্রাণ করিল উৎক্রামণ।"

ছই দিবস পূর্ব্বে শরীরে কিছু অস্থ্য হইয়ছিল, এমন কিছু বেশী নয়। তাহার পর দিন প্রভাৱ নিকট বর প্রার্থনা করেন, তার তিন দিনের দিন আপনি কুটারের বাহিরে আদিলেন, বদিলেন, শয়ন করিলেন, নানারপে চির্কানের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়া গেলেন। হরিদাস মাইবেন, ভক্তগণ তাহা মনে ভাবেন নাই। হরিদাসের অস্থ্য হইয়াছে, তাই তাঁহার বাড়ী কীর্ত্তন করিতে আদিয়াছেন। হরিদাসের সহিত্ত প্রভার বে গোপনে কথা হইয়াছে, তাহা ভক্তগণ জানিতেন না। এ গোপনীয় কথা ভক্তগণ তথনি জানিলেন, ম্থন প্রভু হরিদাসের গুণ বর্ণন কালে বলিলেন যে, হরিদাস মাইতে চাহিলেন আমি রাখিতে পারিলাম না। হরিদাস আমাকে সম্মুখে রাখিয়া, গোলোকে মাইবেন এই প্রার্থনা করিলেন আর্ রুঞ্চ তাহাই করিলেন। ভক্তগণ দেখিয়া বিশ্বয়ারিই হইলেন। হরিদাস যে গিয়াছেন কেহ ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে দেখিলেন হরিদাস প্রকৃতই অন্তর্ধান করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বন্ধ ভক্তগণ রিমালেন যে হরিদাস গিয়াছেন, তথন সকলে গগন ভেদিয়া হারধ্বনি করিয়া উর্টলেন।

প্রভু করিলেন কি, না সেই হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিলা উঠাইলেন, উঠাইলা নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল। প্রভুৱ আনন্দ কেন ? হরিদাসের জন্ত দেশিলা, আর ক্লক্তের প্রতাপ দেশিলা। তথন ভক্তগণপ্র সেই প্রভুৱ আনন্দের তরঙ্গে পড়িলা নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীভূগবানের পিতামাতা দ্বী পুত্র কন্তা নাই, ভক্তই শ্রীভগবানের পরিবার।
আপনারা কি এমন কাহাকে দেখিয়াছেন ঘাঁহার ত্রিজগতে কেহ নাই, অথচ ভাহাতে তাঁহার অভাব বোধ নাই। তাঁহার যদিও নিজের পুত্র নাই, তিনি সকল বালককে আপন পুত্রের ন্তায় মেহ করেন। সকল স্ত্রীলোকই ভাহার মা। তাঁহার সম্পত্তিতে সকলের অধিকার আছে। কেহ মরিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন। অন্তের স্থথে আপনি স্থবী হইতেছেন।

শ্রীভগবান সেই প্রকার, তাঁহার কেহ নহে, তিনি সকলের। হরিদাসের মৃত দেহ
কোলে করিয়া প্রভু দেখাইলেন যে, ভক্তে ও ভগবানে কত প্রীতি। বেমন
ঠাকুর আমার শ্রীপ্রভু, তেমনি ভক্ত আমার শ্রীহরিদাস। যেমন ভক্ত হরিদাস, তাঁহার অন্তর্জানও সেইরপ।

প্রভ্ বিহল হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় সরূপ তাঁহাকে অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কথা জানাইলেন। তথন একখানা গাড়ী আনা হইল, ও তাহার উপরে সেই মৃতদেহ স্থাপিত করিয়া সকলে কার্তন করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন। গাড়ী চলিতেছে, প্রভু অথ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন, পশ্চাতে ভক্তগণ কার্তন ও নৃত্য করিতেছেন। সঙ্গে বহুতর লোক হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহার পরে সেই মৃতদেহ গাড়ী হইতে অবতরণ করাইয়া মান করান হইল।

প্রেভু বলিলেন, "অদ্যাবধি সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।"

তথন ভক্তগণ বালুকার মধ্যে সমাধি থনন কক্সিলেন, হরিদাসের অঙ্গে মাল্য চন্দন দিলেন, আর ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিলেন। পরে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার দেহকে সেই সমাধিতে শয়ন করাইলেন।

> "চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন। বজেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্তুন॥ হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়। আপনে শ্রীহন্তে বালুদিলেন তাঁহার গায়॥"

তাহার পরে কবর পূর্ণ করিয়া তাঁহার উপর দৃঢ় করিয়া বাধা হইল। এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে আবার নর্তন কীর্ত্তন আরস্ত হইল। তথন সকলে জলে কাঁপ দিয়া আননেদ হরিধ্বনির সৃহিত জুলুকৈলি করিতে লাগিলেন।

সানাস্থে সকলে উঠিয়া হরিদাসের কবর প্রদিশি করিলেন, তাহার পরে প্রভু ঐ পথে একেবারে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। প্রভু যথন আনন্দে বিহরেল থাকেন, তথন ভক্তগণের সহিত কোন পরামর্শ করেন না। প্রভু সান করিয়া চলিলেন, সকলে পশ্চাতে চলিলেন। প্রভু বাদায় না যাইয়া মন্দিরে গমন করিলেন, কাজেই সকলে তাহাই করিলেন। প্রভু মন্দিরে কেন যাইতেছেন কেহ স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই। সকলে ভাবিতেছেন প্রভু দর্শনে চলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। সেখানে পদারীগণ তাহাদের পণ্যত্রত্য বিজ্ঞর করিবার নিমিত্ত বিদিয়া আছে। প্রভু সেখানে যাইয়া কাপড় পাতিলেন:; বলিলেন, "আমার হরিদাদের মহোৎসবের নিমিত্ত আমাকে ভিন্দা দাও।" তখন ভক্ত-গণ প্রভুর কথা বুরিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। পদারীগণ দকলে তটস্থ হইয়া ভিন্দা দিতে অপ্রদার হইল। দরূপ তাহা-দিগকে নিবারণ করিলেন। আর প্রভুকে নিবেদন করিলেন, "আপনি কামায় চলুন। আমরা ভিন্দা লইয়া যাইতেছি।" প্রভু ভক্তগণের সহিত্ বাদায় গমন করিলেন, দরূপ প্রভৃতি চারিজন বৈঞ্চব সঞ্চে রাখিয়া ভিন্দা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে এক একটা দ্রব্য দাও।" এইরূপে চারিটা বোঝা করিয়া তিনি বাদায় আদিলেন।

এদিকে নগরে হরিদাসের অপ্রকট সংবাদে মহা কোলাহল ইইয়াছে।
নগরময় হরিধ্বনি আরম্ভ ইইয়াছে। নীলাচলে মুসলমানের আদিতে
নিষেধ। যথন প্রভু সয়াাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন, তথন হরিদাস
রোদন করিয়া বুলিলেন যে, তিনি কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, য়েহেতৃ
তাঁহার নীলাচলে যাইরার অধিকার নাই। তথন প্রভু প্রতিক্রা করিয়া
বিশাভিগেন যে, আমি তোমাকে সেগানে লইয়া যাইব। আজ সেই
হরিদাসের অন্তর্জানে নীলাচলে বাল, র্ক্ক, য়্বা; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশু, শুদ্র,
সকলে আনন্দে ও ভক্তিতে গদ গদ হইয়া হরিধ্বনি ক' তছেন।
তাই বলি ভক্তি, জাতির উপরে, সকলের উপরে।

সরূপ গোঁদাই যে চারি বোঝা ভিক্ষা লইয়া আদিলেন তাহাতে আর মহোৎসব হইত না। কারণ হরিদাদের ক্রিয়াতে প্রদাদ পাইতে নগর সমতে লোকের সার্ধাইইল। তবে রামানন্দের ভাই বাণীনাথ বহু প্রসাদ আনিলেন, আর আনিলেন কাণীমিশ্র যিনি মন্দিরের কর্তা।

বৈফবগণকে প্রভূ সারি সারি অসাইলেন, আর চারিজন সহায় লইয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। যেন মহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার সেই ভাব।

শিহাপ্রভূর শ্রীহতে অর না আইসে। এক এক পাত্রে পঞ্জনার ভোক্ষা পরিবেশে॥" সরূপ প্রভূকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন। করিয়া তিনি স্বয়°, আর ব্যবান কাশীখর, ফুল্যদাননা ও শক্ষরকে লইয়া পরিবেশন ভারস্ত করিলেন। প্রভু ভোজন না করিলে কেছ ভোজন করেন না, কিন্তু সে দিবস প্রভুর কাশীমিশ্রের বাটাতে নিমন্ত্রণ ছিল। এমন কি, হরিদাসের অন্তর্জানের অতি অর পূর্ব্বেও প্রভু বাতীত কেছ জানিতেন না যে হরিদাস তথনি নিত্যধামে গমন করিবেন! কাশীমিশ্র প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী সেথানে শইয়া আসিলেন, প্রভু সন্ন্যাসিগণ লইয়া বিদলেন! প্রভু বত্ব করিয়া সকল বৈষ্ণবকে আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করাইলেন। কার্ম্ব প্রের্বিলয়াছি যে, প্রভুর যেন এ নিজের কাজ। যেন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ। ভোজনান্তে প্রভু সকলকে মাল্য চন্দন পরাইলেন। তাহার পরে বিলতেছেন:—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন। যে ইছা নৃত্য কৈল যে কৈল কীৰ্ত্তন। যে তাঁরে বালুকা দিতে কৈল গমন। ভার মধ্যে মহোৎদবে যে করিল ভোজন।। অচিরে দবাকার হইবে ক্লু-প্রাপ্তি। হরিদাস দরশনে হয়ে ঐছে শক্তি॥ রূপা করি রুফ্ত মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র ক্ষেরে ইচ্চা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥ হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে। আমার শক্তি ভারে নারিল রাখিতে। ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিজামণ। পূর্বে যেন শুনিয়াছি ভীত্মের মরণ।। হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁহা বিনা রত্নশূতা হটুল মেদিনী। জ্ঞার জয় হরিদাস বলি করে হরিধ্বনি। এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥ সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস। নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ। তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল। হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল।"

প্রভূ বলিলেন, "ক্লঞ কপা করিয়া সঙ্গ দিয়াছিলেন, ক্লঞ কপা

করিয়া আবার তাঁহাকে লইয়া গেলেন।" বস্ততঃ হরিদাদের অস্তর্জানে প্রভুর প্রাত্যাহিক একটী স্থণের কার্য্য কমিয়া গেল। অর্থাৎ প্রভাহ সমূদ্র লান:সময়ে হরিদাদকে দর্শন দেওয়া যে কার্য্য ছিল, তাহা আর রহিল না। হরিদাদ যে বর মাগিলেন, তাহা পাইলেন। এই, প্রেমের হাট ভাঙ্গিতে আরস্ত হইল। প্রভু যে লীলা সম্বরণ করিবেন, তাহার স্থচনা আরস্ত হইল। হরিদাদের অস্তর্জান তাহার প্রথম লক্ষণ।

োকে বলে যে মায়া ত্যাগ কর, করিয়া সাধু হও। কিন্তু মনুষ্য যদি মায়া ত্যাগ করিল, তবে তাহার আর রহিল কি? যাহার মায়া নাই সে ্তা অস্কর। মাগ্রা, মোহ, ইত্যাদি বড় ঘুণার বস্তু বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উক্ত হইরাছে। কিন্তু মায়ামোহ বলে কারে ? স্ত্রীকে ভাল-বাসা, সম্ভানকে মেহ করা. পিতামাতাকৈ কি খ্রীভগবানকে প্রেমভক্তি হরা, এ সমুদায় উপরোক্ত শাল্পের হিসাবে "মায়া"। কিন্তু এ সমুদায় যদি পরিত্যাপ করিতে হইল, তবে মন্তব্যের মন্তব্যুত্ব কিছুমাত্র থাকিবে না। মায়া শুন্ত যে মুফুয় সে অস্কুর, রাক্ষ্স, অপদেবতা, ভূত, পিশাচ ইত্যাদি। স্মামাদের যিনি ভগবান, তিনি মায়াময়, আমরা কিরুপে ও কেন মায়া ত্যাগ করির ? শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে কথায় কথায় জল, শ্রীকৃষ্ণ দীনদয়ার্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতর, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে পাগল, তবে মন্তব্য কিরূপে মায়ামোহ-শুন্ত হইবে 

এই যে নীলাচলে আমার প্রাণগোরাক্ষ প্রেমের হাট বসা-ইয়াছেন, ইহারা সকলে জুটিয়া এক বৃহৎ পরিবার স্বরূপ বাং করিতেছেন। এই পরিবার মধ্যে গুহী আছেন, যেমন রামানন্দ: সন্ন্যাসী আছেন, যেমন পুরী, ভারতী; উদাদীন আছেন, যেমন হরিণাদ। হরিদাস যথন অন্তর্জান করিলেন সেই পরিবার মধ্যে একজন অদর্শন হইলেন। হরি-দাদের অভাব দকলে অমুভব করিতে লাগিলেন, প্রভু পর্যান্ত। "এমন সঙ্গ ত্মামি আর কোথায় পাইব ?" হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর এই কথা। হরিদানের স্বচ্ছন মরণ, ইহার নিমিত্ব বিশ্বয়াবিষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। ঠাকুর মহাশয়, রদিকানন্দ, প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য রূপে অপ্রকট হয়েন। প্রাকৃত কথা, ভক্তি চর্চ্চার স্থায় শক্তি≁ সম্পন্ন যোগ আর নাই। এই যোগের কথা দিতীয় খণ্ডে প্রভুর রাঢ় ভ্রমণকাশীন কিছু বর্ণনা করিয়াছি। শরীররূপ উপপতির সহিত জীবাত্মা-রূপ রমণীর প্রীতি ধ্বংদ করিয়া তাহার প্রমাত্মরূপ পতির দহিত মিশন

সংঘটনের নামই "যোগ"। জীব "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া যভই সাধন করেন,
ততই তাঁহার শরীবরূপ উপপতির প্রতি প্রীতি লঘু হইতে থাকে।
তাহার পরে ভক্তের এরূপ একটা অবস্থা হয় যে তাঁহাদের শরীর ও
জীবাত্মার যে বন্ধন, তাহা অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থা
হইলে জীব ভক্তিযোগীই হউন, কি জ্ঞানযোগীই হউন, তিনি আপনার
শরীর হইতে অতি অনায়াদে আপনার জীবাত্মা নিক্রামণ করিতে পারেন।
স্মতরাং এরূপ অধিকারি জীব অনায়াদে ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারেন।
হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন; শরীর অকর্মণ্য হইয়াছে। তাই ভাবিলেন
যে, আর এথানে থাকা ভাল নয়। প্রভুর নিকট বর মাগিলেন। প্রভু
দেখিলেন যে হরিদাসের এরূপ অবস্থায় যাওয়াই ভাল, তাই বর দিলেন।
আর হরিদাস হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

যীশুগ্রীষ্ট অবতার, তাহা কে না স্বীকার করিবেন তাঁহার অচিন্তা শক্তিতে রক্তপিপাস্থ জাতি সম্নায় অনেক পরিমাণে শাস্ত হইয়াছে। এই যীশুগ্রীষ্ট তাঁহার হত্যাকারিগণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "প্রভু, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।" এ কথা যথন আমরা প্রথম বাইনেল গ্রন্থে পাঠ করিলাম তথন আমাদের বিশ্বয়ে আনন্দের উদয় হইল। তথন মনে এই কোভ হুইল যে, আমাদের মধ্যে এরপ উদাহরণ দেখাইবার কিছ নাই। খ্রীষ্ট্রয়ান পাদিগণ ঐ কথা লইয়া আমাদিগকে চিরদিন লজা দিয়া আসিতেছেন; বলিতেছেন, "দেখাও দেখি, এরপ মহত্ত কোথায়, কোন কালে কেছ দেখাইতে পারে কি না ?" আমরা মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম। কেন্তু কেন্ন না আমরা তখন কেহ প্রভুর লীলা জানিতাম না। "আমরা" মানে—দেশে গাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া অভিহিত। কারণ প্রভুর ধর্ম সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অপ্রচারিত থাকে, আর নবশাধরণ প্রভৃতি যাহাদের মধ্যে প্রচারিত থাকে, তাহারা বিছাচর্চা করে নাই। কিন্তু বাঁহারা বৈষ্ণব গোস্বামী তাঁহারা কেন প্রভুর লীলা জগতে প্রচার করেন নাই? সে কথার উত্তর আমরা কি দিব ? তুবে এই বলিতে পারি যে, যথন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের, প্রভুর <sup>\*</sup> অপরিসীম রূপায় শ্রীগোরাক্স বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইল, তখন সে " অনেকের চরণে শরণাগত হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারি-লেন না। বাহারা গোস্বামী, পঞ্জিত, তাঁহারা জীভাগবত পড়িয়াছেন, গোস্বামিগ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রভুর লীলা কেহ জানেন না। যিনি
বড় জানেন, তিনি শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। মেও যেথানে লীলা
কথা আছে মেথানে নয়, যেথানে তত্ত্ব কথা আছে, মেথানে। শ্রীচৈতন্ত্র ভাগবত বলিয়া যে একথানা গ্রন্থ আছে প্রায় কেহই তাহার সংবাদ রাথিতেন না। স্থতরাং বৈঞ্চব ধর্ম কি, প্রভুকে, তিনি কি করিয়াছিলেন, ইহা প্রায় কেহ জানিতেন না।

তাহার পরে প্রভুর লীলা পাঠ করিয়া দেখি যে যীশু থের প মহত্ব দেখাইয়ছিলেন, হরিদাস তাহা অপেক্ষাও মহত্ব দেখান। বীশু ওাঁহার হত্যাকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পিতা! ইহাদিগকে আমার হত্যারূপ অপরাধ হইতে মার্জনা কর।" হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, ইহা-দিগকে উদ্ধার কর।" আমার নিতাইয়ের মন্তক দিয়া রুদির গড়িতেছে আর তিনি মাধাইয়ের নিমিত্ত প্রভুর চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছেন। এ সমুদাম কেবল গৌরাঙ্গনীলায় পাওয়া বায়, অন্ত কোগাও নয়।

অণব, আমাদের দেশে, সমাজে ও সাধন ভজনে, অনেক বাহ্য ক্রিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া বিদেশী লোকে হাস্ত করেন ও আমাদের দেশের বৃদ্ধিমান লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়েন। মনে করুন, এক জাতির সহিত আর এক জাতির বিবাহ হইবে না। স্কুধু তাহা নয়, এক জাতির ছই শ্রেণী আছে, তাহার মধ্যে এক শ্রেণীর সহিত অন্ত শ্রেণীর বিবাহ হইবে না। দেখুন বারেক্ত ও রাড়ীয় ব্রাহ্মণ, উভয়েই ব্রাহ্মণ, অথচ ইহাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্ভ হইবে না। ইহাতে হিন্দুকুল নিশ্মূল হইতেছে। কিন্তু মহাপ্রভুর বিচারে, জাতি, কি বিদ্যা, কি বৃদ্ধি, কি ধন, কি পদ লইয়া ছোট বড বিচার নয়, কেবল ভক্তি লইয়া। হরিদাস মুসলমান, তাঁহার পাদোদক মহাকুলীন ব্রাহ্মণ কিরুপে পান করিলেন ? ইহা সামাজিক নিয়মের থোর বিরোধী কার্যা। কিন্তু প্রভুর ধর্মে এ সমস্ত কিছু নাই। আবার, হরিদাস বৈষ্ণব, তাঁহাকে দাহ না করিয়া তাঁহাকে কবরে প্রোথিত করা হইল কেন ? ইহার তাৎপর্যা এই, বৈষ্ণব ধর্মে এই সমু-দায় ছাই মাটীর কথা লইয়া কচকচি নাই। যথন দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেল, তথন উহা ভম্মসাৎ কর, কি মৃত্তিকায় প্রেশ্থিত কর, তাহাতে কিছু আইদে যায় না। বুদ্ধিমান পাঠক একটু চিস্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই সমুদায় কতকগুলি অনর্থক সামাজিক নিয়মের নিমিত হিন্দু সমাজে একতা নাই। এই জন্ম উহা ছারে থারে গেল।

ভবানন্দের পাঁচ পুত্র, ইহারা সকলেই প্রভুর দাস। রামানন্দ, প্রভুর বাম বাছ, বিশাখার অবতার। বাণীনাথ, প্রভর সেবায় নিযক্ত, গোপীনাথ বিষয় কার্য্য করেন। ইহাদিগের ছুই জন, রামানন্দ ও গোপীনাথ, ্প্রতাপক্ত্রের সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যশাসন করেন। ইহাদিগকে অধি-কারীও বলিত, রাজাও বলিত। ইহারা রাজার যে কার্য্য তাহা করিতেন. তবে মাদিক বেতন পাইতেন। এই রাজার রাজা যদি অসম্ভণ্ট হইতেন, তবে চাকুরি যাইত। এইরূপ গোপীনাথ মালজ্যাঠার অধিকারী। তাঁহার নিকট মহারাজের লক্ষ কাহন পাওনা হইয়াছে। গোপীনাথ চিরদিন বড় বাব লোক. অপব্যয়ে সমুদায় উড়াইয়া দেন। মহারাজ-সরকারে দেনা টাকা দিতে পারেন ना, मिट धान भारत প্রস্তাবে বলিলেন, "আমার ১০।১২টী ঘোড়া আছে, তাহাই মূল্য করিয়া লও। আর যাহা কিছু বাকি থাকে, অভাভ দ্রব্য বেচিয়া দিব।" প্রতাপরুদ্রের কুমার, পুরুষোত্তম জানা, সেই ঘোড়া গুলির মূল্য নির্দারণ করিতেছেন, তাঁহার এবিষয়ে বৎপত্তি ছিল। তিনি অল মলা বলিতেছেন দেখিয়া গোপীনাথ ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "আমার ঘোড়া তোমার মতন ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক চাহে না। তবে এত কম মলা কেন বল ?" সেই রাজপুত্রের রোগ ছিল, তিনি ঐরপ ঘাড় ফিরাইতেন, ইহাতে তিনি আরও চটিয়া গেলেন। গোপীনাথের ভরদা এই যে, তাঁহারা কয়েক ভাই রাজা প্রতাপক্ষদ্রের প্রিয়পাত্র, সেই বলে রাজার পুত্রকে পর্য্যন্ত ত্রন্ধাক্য বলিতে সাহনিক হইয়া-ছিলেন। রাজপুত্র কাজেই রাজার কাছে গোপীনাথের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিলেন। এইরপে প্রতাপরুদ্রের নিকট কোনক্রমে অরুমতি লইয়া গোপী-নাথকে চাঙ্গে চডান হইল। চাঙ্গ মানে এই যে, নিমে খড়্গা পাতিয়া উপরে মাচার উপর রাখা হয়। দেখান হইতে অপরাধীকে এরপ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় যে, সে দ্বিথণ্ড হইয়া যায়। গোপীনাথকে যথন চাঙ্গে চড়ান ছইল, তথন নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রতাপরুদ্রের নীর্চেই ভবানন্দ-পরিবারের মান। তাঁহার পুত্রকে চাঙ্গে চড়ান হইল, ইহাতে নগরে অবশু গোল হইবার কথা। কয়েকজন আদিয়া প্রভুর শ্বরণ লইল; বলিল, "প্রভু, রামানন্দের °গোটা তোমার দাস; তাহাদিগকে রক্ষা কর।"

এথন, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর নাম। প্রতাপরুদ্র আপনি প্রভুর নাম রাথিয়াছেন, "প্রতাপরুদ্র-সংখ্যাতা"। প্রভু একটি কথা বলিলে গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়। প্রভুর একটী কথা বলাও কর্ত্বা, যে হেতু ভবানন্দ গোষ্টিদমেত উাহার অনুগত, আর রামানন্দ তাঁহার প্রাণ বলিলেও হয়। কিন্তু প্রাভ্ কোমল হইলেন না, বলিলেন, "গোপীনাথ রাজার নিকট প্রকৃতই ঋণী। সে যে বেতন পার তাহাতে অনায়াদে স্থেথ কাল কাটাইতে পারে, তাহা না করিয়া চুরি করিবে, করিয়া কেবল কুকার্যো রাজার অর্থ বায় করিবে। সে ত অবশু রাজার নিকট দণ্ডাহ। আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না।"

প্রভূ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় সংবাদ আলি যে, গোষ্টিসমেন্ত ভবানন্দকে রাজা বাঁধিয়া লইয়া ঘাইতেছেন। পরে স্থান গেল যে কথাটা অলীক। যাহা হউক, ভক্তগণ প্রথমে শুনিয়া ব্যথিত স্থান, এমন কি, সরুপ পর্যান্ত জুটিয়া আদিয়া প্রভূর চরণে পড়িলেন; বলিলেন প্রভূ, রামানন্দ সবংশো বিপদে পড়িয়াছেন, ভাঁহারা তোমার দাস, ভাঁহানিগকে কর।"

মনে ভাবুন, রাজা প্রভাপরন্দ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচার জা। তাঁহার উপর কেহ কন্তা নাই। তিনি যদি কোন আজ্ঞা করেন, ত ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অবস্থা পালন করিতে হইবে, কাহারও এমন া নাই যে, তাহাতে দিরুক্তি করেন। প্রতাপকদের গুরু কাশী মিশ্র অবশ্র ক্ষমতা রাথেন, কিন্তু বিষয় কার্য্যে গুরুর পরামর্শ কি আদেশ সকল সম নিলে রাজ্যশাসন চলে না। আবার কাশী মিশ্র অন্তের স্রায় রাজার অধী তিনিই বা সাহস করিয়া রাজ্য সংক্রান্ত কোন অন্তরোধ রাজাকে কিরপে করেনে ? তবে তথন পুরীতে কেবল একজন ছিলেন, তাঁহার আজ্ঞা রাজা অবলেনা করিতে পারিতেন না। তিনি আমাদিগের প্রভূ। রাজার ক্ষোভ যে, প্রভূ তাঁহাকে কোন আজ্ঞা করেন না। তাই ভবানন্দ পরিবারের বিপদ হইলে, সকলে প্রভূর শরণ লইলেন। যথন সর্বপ প্রভৃতি এইরূপ অন্তরোধ করিলেন, তথন প্রভূ কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমরা বল কি ? আমি মর্যাাসী হইয়া কি আমার ব্রত ভঙ্গ করিব ? তোমরা কি বল যে, আমি এখন রাজার কাছে যাই, যাইয়া আঁচল পাড়িয়া কৌড়ি ভিক্ষা করি? আছো তাহাই না হয় করিনাম, কিন্তু তাহা হইলে, আমি একজন প্রাচ গঙার স্ব্যাসী, আমাকে তুই লক্ষ কাহন ভিক্ষা রাজা দিবেন কেন ?"

এই কথা হইতেছে, এমন সমন্ত্র সংবাদ আসিল যে গোপীনাথকে থড়োর উপর ফোলতেছে! এইবার দিয়া চারিবার এইরূপ সংবাদ রাজার নিকট হইতে আসিল। প্রভূ তবু প্রতিজ্ঞা ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমরা যদি এত ভয় পাইন্না থাক, শ্রীজগরাথের আশ্রয় লও, তিনি যাহা ভাল হন্ন করিবেন।" রামানন্দের লোহগণের মধ্যে প্রকৃত বিধয়ী এই গোপীনাথ। তিনি যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, বাঁদরামী করিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। কিন্ত যথন তাঁহাকে চাঙ্গে চড়ান হইল, তথন তাঁহার জ্ঞান হইল যে, এ পর্য্যস্ত তিনি বিফলে জীবন কাটাইয়াছেন। তথন জগতের সমুদায় মায়া ত্যাগ করিয়া একমনে শ্রীক্বঞ্চের নাম জপিতে লাগিলেন।

যথন মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানের নিমিত ভক্তগণ প্রার্থনা করিতেছেন, তথন দেখানে মহাপাত্র হরিচন্দন ছিলেন। তিনি একেবারে রাজার নিকট গমন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "মহারাজ! গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। তাহার নিকট টাকা পাওয়ানা থাকে, তাহাকে বধ করিলে কি ফল হইবে? বিশেষতঃ ভবানন্দ পরিবার কেবল তোমার ক্রপাপাত্র নহে, মহাপ্রভুর ক্রপাপাত্রও বটে—" এই কথা শুনিতে শুনিতে রাজা বলিলেন, "দে কি! আমি তাহাকে বধ করিতে ত বলি নাই। আমাকে সকলে বলিল, ভয় না দেখাইলে টাকা আদায় হইবে না, তাহাতেই আমি সম্মতি দিয়া ছিলাম।" রাজা তৎপরে হরিচন্দনকে বলিলেন, "যাও, তুমি শীঘ্র যাও, তাহাকে চাঙ্গ হইতে নামাও গিয়া।" ফল কথা, গোপীনাথ মহাপ্রভুর প্রিয়, এই কথা মনে হওয়ায় রাজা একট ভীত হইলেন।

ইহার পরে রাজা তাঁহার চিরপ্রথান্থসারে, তাঁহার গুরু কাণীমিশ্রের পদদেবা করিতে আসিলেন। তথন কাণী মিশ্র বলিতেছেন, "দেব, আর এক কথা
গুনিয়াছেন ? মহাপ্রভু আর এখানে থাকিবেন না।" অমনি প্রতাপর্দ্রের মুখ
গুখাইয়া গেল; বলিতেছেন, "সে কি? সব খুলিয়া লা।" তথন কাণী
মিশ্র বলিলেন যে, "গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইলে, নগর সমেত লোক যাইয়া
তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, আমি বিরক্ত সয়াসী, আমার নিকট
বিষয় কথা কেন ?" রাজা ভয় পাইয়া বলিলেন যে, তিনি ইহার কিছুই
জানেন না। তথন কাণী মিশ্র রাজার নিকট বলিলেন, "আপনার উপর ঠাকুরের
কোন ক্রোধ নাই। তিনি বরং গোপীনীথকে নিন্দা করিলেন; বলিলেন, যে
রাজার দ্রব্য অপহরণ করে, সে দণ্ডার্হ, আর রাজা তাহাকে দণ্ড করিয়া তাঁহার
কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরক্তির কারণ এই যে, তাঁহার বিষয়
কথা শুনিতে হয়। তাই তিনি সংকল করিয়াছেন যে, এহান হইতে আলালনাথে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন।"

রাজ। বলিলেন, "কি ভয়ঙ্কর সংবাদ! মহাপ্রভু গেলে আমরা কিরুদে। বাঁচিব ? আমি গোপীনাথের সমুনায় ঋণ নাপ করিণাম।" তথন কাশী মিশ্র আবার বলিতেছেন, "আপনি গোপীনাথের ঋণ মার্ক্সনা করিলে যে মহাপ্রভুর সন্তোষ হইবে তাহা বোধ হয় না। তাঁহার একপ ইছো নয় যে, আপনার গ্রায় যাহা পাওনা, তাহা আপনি পরিত্যাগ করেন। আপনি মহাপ্রভুর জগ্র আপনার গ্রায় পাওনা ত্যাগ করিলেন, ইহা শুনিলে মহাপ্রভু ক্ষুক্ত আপনার গ্রায় পাওনা ত্যাগ করিলেন, ইহা শুনিলে মহাপ্রভু ক্ষুক্ত ভিন্ন স্থবী হইবেন না।" রাজা বলিলেন, "তবে তুমি তাঁহাকে এ কথা বলিও না।" কথা এই যে, ভবানন্দের গোষ্টিকে আমি নিজ জন বলিয়া বোধ করি। তাহারা অর্থ অপহরণ করে জানি, কিন্তু আমি কিছু বলি না। তাহার পর তাহারা গোষ্টিসমেত এখন মহাপ্রভুর প্রিয়, কাজেই আমার আরও প্রিয় হইয়াছে। আমিঃ তাহাকে আবার মালজ্যাঠার অধিকারী করিয়া পাঠাই-তেছি। দুস যে অর্থ অপহরণ করিত, তাহার কারণ বোধ হয় তাহার বেতন অন্ত ছিল। এখন তাহার বেতন দিওল করিয়া দিব, তাহা হইলে আর চুরি করিবে না।"

গোপীনাথ আবার অধিকারী হইলেন। রাজা তাঁহাকে নেতগটী অর্থাৎ অধিকারীর সাজ পরাইলেন। তথন গোপীনাথ সেই রাজনেশে ভ্রাতাগণ ও পিতা সহ আসিয়া প্রাভূকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

ু প্রভাব লীলার মধ্যে এই একটা মাত্র বিষয় কণা আছে। তবু ইহাতে কয়েকটা মহা উপদেশ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু একটা কণা বলিলে, গোপীনাথের প্রাণ বাচে, কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি সন্ন্যামী, তা ব পক্ষেরাজার নিকট অন্পরোধ করা কর্ত্তব্য কর্মের ক্রটী হইত। যথন ,পৌনাথের নিমিত্ত সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন, তথন প্রভু বলিলেন যে, তাঁহারা যদি গোপীনাথের প্রাণ ভিকা চাহেন তবে তাঁহাদের প্রীজস্মাথের শ্রণ লওয়া কর্ম্বর।

শ্রী অমিয় নিমাই চরিতের প্রথম খণ্ডে "আমি ও গৌরাঙ্গ" শীর্ষক কবিভায় এই পদটি আছে :—

> "( জীব ) বিপদে পড়িলে স্বভাব দিয়াছ সহজে তোমারে ডাকে।"

ইখার তাংপর্য্য "হে প্রভু, আমি যে তোমার নিকট হঃথ পাইয়া আর্তনাদ করি, ইহাতে আমাকে দোষ দিও না। তুমি জীবের যেরপ স্বভাব দিয়াছ, ভাষাতে তাহারা বিপদে পড়িলে সেই স্বভাবান্ত্যারে তোমাকে ডাকিয়া গাকে।"

কথা এই, ভক্ত ছুই প্রকার আছেন। কেই প্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন, যেমন প্রীনিবাস। তিনি মহাপ্রভুকে বিনয়ছিলেন যে, তিনি অয় সংগ্রহের নিমিত্ত কোথাও গমন করেন না, প্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। কিন্তু এরপ ভক্তের সংখা। অতি বিরল। তাহার কারণ উপরের কবিতায় প্রকাশ। অর্থাৎ জীবের স্বভাব এই যে বিপদে পড়িলে প্রীভগবানকে ভাকে। সামান্ত বিপদে পড়িলে লোকে আপনা আপনি উদ্ধার পাইবার চেপ্রা করে। কিন্তু যথন একটু গুরুতর রক্ষের বিপদ হয়, তথন আর তাহা পারে না। তথন বলিয়া উঠে, "হে ভগবান, রক্ষা কর।" কেহ কেহ এমন আছেন, বাহারা আপনাদিগকে নান্তিক বলিয়া অভিমান করেন। নান্তিক বলিয়া অভিমান করেন। নান্তিক বলিয়া অভিমান করেন এ কথা বলি কেন, না প্রক্রতপক্ষেইহারাও ভগবানে নির্ভরতা হয়ময় হইতে উৎপাটন করিতে পারেন না। এই নান্তিকগণও বিপংকালে বলেন, "হে ভগবান, যদি ভূমি থাক, তবে রক্ষা কর।"

খভাবের ভূল নাই, এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে মায়বের বিপদে এই কয়েকটা অতি নিগৃচ তত্ব জানা থায়। বিপদ হইলে যখন জীব খভাবতঃ শ্রীভগবানকে ডাকে, তাহাতে এই সপ্রমাণ হয় যে, (১) শ্রীভগবান আছেন, (২) তিনি স্কুষ্বং, ও (৩) তিনি জ্বীবের আর্গুনাদ শ্রবণ করেন। যদি ভবানন্দের গোষ্টি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিভেন, তাহা হইলৈ আর তাঁহারা বিপদে ভীত হইতেন না। তাঁহারা নির্ভর করিতে পারিলেন না, ভাই প্রভু বলিলেন, "শ্রীজগরাথের নিকট ক্রন্দন কর।"

শ্রীভগবানের নৌকাখণ্ড লীলায় আছে যে, যথন শ্রীভগবান্ কাণ্ডারী হইয়া গোপীগণকে পার করিতেছেন, তথন তিনি মধ্য নদীতে নৌকা দোলাইতে লাগি-লেন। তথন গোপীগণ ভয় পাইয়া তাঁহার নিকট ঘাইতে লাগিলেন। জীব যথন ভবসাগর পার হয়, তথন খ্রীভগবান নৌকা দোলাইয়া থাকেন, ইহাতে এই মহৎ উপকার হয় যে, তাহারা উহাতে খ্রীভগবানের অভয় পদাশ্রম করিতে বাধ্য হয়। বিপদ না হইলে আর তাহা করিতে চাহে না। প্রকৃত কথা, "সদানন্দ রাজ্যে পূর্ণানন্দ সম্ভানে" বিপদ সম্ভবে না। যে সমুদায় বিপদ দেখা যায় দে সমুদায় মায়া, পরিগামে সকলে সদানন্দ রাজ্যে বাস করিবে, এই খ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা। খ্রীভগবান আমাদের কি স্কৃহ্ণ কি নিঃসার্থ বন্ধু!

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

জগদানল সতাভামার প্রকাশ। শিবানল সেন ব প্রতিপালিত।
প্রাণটি একেবারে খ্রীগৌরাঙ্গের পদে অর্পণ করিয়া ে খ্রীগৌরাঙ্গ
বাতীত এক তিল বাঁচেন না। বৃদ্ধি তত প্রথম নছে। কিন্তু অন্তর্গটী
অতিশয় সরল। প্রভুর নিকট নীলাচলে থাকেন, মধ্যে মধ্যে প্রভুর
আজ্ঞায় খ্রীনবদ্বীপে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে গ্রেভুব সংবাদ দিতে গমন
করেন। সেথানে কিছুকাল থাকিয়া আবার প্রত্যাগমন করেন। এবার
দেশে আসিয়া মনে মনে একটা সংকল স্থির করিয়াছেন। প্রভুর রুষণবিরহ ক্রমেই প্রবল হইতেছে, দিবৃদিশি হা রুষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছেন।
ভাহা জগদানল দর্শন করেন, আর তাঁহার হ্বন্ন বিদীর্ণ হইয়া যায়।
মনে ভাবিলেন প্রভুকে কিছু শীতল তৈল মাথাইলে তাঁহার অন্তর শীতল
হইবে। মনে সাধ, যদি কিছু শীতল স্থগদ্ধি তৈল সংগ্রহ করিতে পারেন,
তবে আপন হত্তে প্রভুর মন্তকে উহা মর্দন করেন। মন্তিক শীতল হইলে
অন্তরন্ত শীতল হইবে, প্রভুত আর প্ররূপ হা রুষ্ণ বিলিয়া রোদন করিবেন না। মনে মনে এই যুক্তি করিয়া এক কলস অতি উত্তম চল্লনাদি

তৈল প্রস্তুত করাইয়া, একটা লোকের মাথায় দিয়া একেবারে কাঁচনাপাড়া হইতে নীলাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর অত্যে যাইয়া
একটু ভয় হইয়াছে, তাই চুপে চুপে সেই তৈলের কলস গোবিলের
নিকট দিয়া বলিলেন, "তুমি এই তৈলের কলস রাথিয়া দাও, প্রভুকে
মাথাইব।"

গোবিন্দ ব্রিলেন যে, জগদানন্দের পশুশ্রম হইয়াছে মাত্র, প্রভু সে তৈল কথনই ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু জগদানন্দের অন্ধরেধে অতি নত্র হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "জগদানন্দ অনেক কণ্ট করিয়া এক কলস চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন। সে তৈল অতি উপকারী, বাঁয়ু ও পিন্ত উভয়ই শান্ত করে। তাঁহার ইচ্ছা আপনি ইহা মন্তকে দেন।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "সয়য়সীর তৈলে অধিকার নাই। বিশেষতঃ স্থগদ্ধি তৈল। জগদানন্দ পরিশ্রম করিয়া তৈলে আনিয়াছেন, জগয়াপের মন্দিরে উহা দান্ত, প্রদীপে জনিবে। তাহা হইলেই তাহার পরিশ্রম সফল হইবে।" গোবিন্দ আবার অন্ধরোধ করিলেন, প্রভুতব্র গুনিলেন না।

কিছু দিন গত হইলে জগদানন্দ আবার গোবিদের শরণ লইলেন। বিলিলেন, "তুমি প্রভুকে আবার বল।" গোবিদ্দ তাহাই করিলেন, বলিলেন, "পৃত্তিত (জগদানন্দ) বড় ছঃখিত হইবেন, তিনি বড় পরিশ্রম করিয়া বছদ্র হইতে তৈল আনিয়াছেন।" প্রভু ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হইল ভাল, স্থগদ্ধি তৈল আসিয়াছে এখন তৈল মাখাইবার জন্ম একজন ভৃত্য রাধ, তাহা হইলে তোমাদের মনয়ামনা স্থাদিদ্ধ হইবে। তোমাদের এ বিবেচনা নাই যে, আমি স্থগদ্ধি তৈল মাখিলে লোকে আমাকে ও তোমাদিগকে পরিহাস করিবে?" গোবিন্দ চুপ করিলেন।

পর দিবস প্রাতে জগদানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।
প্রভু বলিতেছেন, "পণ্ডিত, তৈল আনিয়াছ, কিন্তু আমি সন্নাসী ইহা নাখিতে
পারি না। জগনাথকে ঐ তৈল দাও, প্রদীপ জ্বলিবে, ভোমার শ্রমণ্ড সফল
হইবে।" জগদানন্দ বলিলেন, "আমি তৈল আনিয়াছি, এ মিখ্যা কথা তোমাকে কে বলিল ?" আর সে যে মিখ্যা কথা, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ক্রতবেগে ঘর হইতে তৈলের কলস আনিয়া, প্রভুর সমূথে বলপূর্ক্ক আছাড় মারিয়া ভয় করিলেন, করিয়া আর ছিফ্নিড না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন, হাইয়া ছারে থিকা দিয়া শুইয়া থাকিলেন। জীব মাত্রেই অজ্ঞ, স্পুতরাং শ্রীভগবানের চিরদিনই এইরপ অব্র পরিবার লইয়া সংসার। বালক বলিতেছে, "মা, আমাকে চাঁদ ধরিয়া দাও।" আর চাঁদ না পাইয়া ধূলায় লুন্তিত হইন্তেছে। বালক বলিতেছে, "আমি ঘোড়ায় চড়িব," জনক সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহা করিতে দিতেছেন না, আর সন্তান মহাত্রংথে আর্ত্তনাদ করিতেছে। এইরপে জীবগণ যদিও কিসেশ ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, কিছু বুঝে না, তবু দিবানিশি ইহা দাও, উহা দাও, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর উহা না পাইয়া শ্রীভগবানের উপর রাগ করিতেছে।

জগদানন্দের এইরূপে হুই দিবস গেল, তিনি ু খুলিলেন না, হত্যা
দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। প্রভু নিরুপায় হইয়া দিনের দিন প্রাতে
জগদানন্দের কুটারে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারে আঘাত করিতে করিতে
বলিলেন, "পণ্ডিত, উঠ শীঘ্র উঠ, আমি দর্শনে গেলাম, এথানে আিয়া
মধ্যাহে ভিক্ষা করিব।"

জগদানদের অমনি সমুদায় রাগ গেল। থন তাড়াতাড়ি উঠিরা তিক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যেথানে বাহা পাইলেন আনিয়া বিলক্ষণ আয়েজন করিলেন। জগদানদ্দ বড় একটা কলার পাতা পাতিলেন, তাহাতে অয় দিলেন, ত্বত ঢালিয়া দিলেন, কলার দোনায় নানাবিধ বায়ন পিঠা পানা প্রিলেন, আর সকলের উপর তুলসীর ময়রী দিয়া প্রভুর অথ্রে গাড়াইয়া, করজোড়ে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন।

প্রভূ বলিলেন, "তাহা হইবে না, জাব একখানা পাতা পাত, তোমায় আমায় ছই জনে ভোজন করিব।" ইহা বলিয়া হাত তুলিয়া বসিয়া থাকিলেন।

তথন জগদানদের সম্দায় রাগ গিয়াছে, প্রেমে হৃদয় টলমল করিতেছে। গদ গদ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, আপনি প্রসাদ লউন, আমি
পরে বিদিব।" প্রভু তাই করিলেন। মুথে অন্ন দিয়াই বলিতেছেন, "রাগ
করিয়া রান্ধিলে এরূপ উত্তম আস্বাদ হয়! কি রুষ্ণ আপনি ভোজন করিবেন বলিয়া তিনি স্বয়ং তোমার হস্তে এই পাক করিয়াছেন? তাহা
না হইলে অন্ন ব্যঞ্জন এরূপ স্থাহ কিরূপে হইল ?" জগদানদের মুথে
তথন হাসি আসিল। তিনি বলিলেন, "যিনি খাইবেন তিনিই পাক করিয়াছেন
তাহার সন্দেহ কি ? আমি কেবল দ্বা সংগ্রহ: করিয়াছি মাত।" এ

দিকে যে কোন ব্যঞ্জন ফুরাইতেছে, জগদানন্দ অমনি সেই ব্যঞ্জন আনিয়া ডোলা পূর্ণ করিতেছেন। প্রভূ ভয়ে ভয়ে থাইতেছেন, কি জানি যদি জগদানন্দ আবার রাগ করেন! মধ্যে মধ্যে ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, "আর না," কি "আর পারি না"। কিন্তু জগদানন্দ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছেন না, ব্যঞ্জন ফুরাইলে ব্যঞ্জন, অন্ন ফুরাইলে অন্ন দিতেছেন। শেষে প্রভূ কাতর হইয়া বলিলেন, "যাহা ভোজন করি, তাহার দশগুণ থাওয়াইলে, আর পারি না, আমাকে ক্ষমা দাও।" তথ্ন জগদানন্দী দিরস্ত হইলেন।

ইহাকে বলে শ্রীভগবানকে জব্দ করিয়া বাধ্য করা। এরপ জজন বেশ সন্দেহ নাই, তবে গোড়ায় প্রেমের প্রয়োজন। জগদানক রাগ করিয়া প্রভূকে জব্দ করিলেন না, করিতে পারিতেন না, প্রেম দ্বারা করিলেন।

ভিক্ষান্তে প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত, এখন তৃমি ভোলন কর, আমি বিদিয়া দেখি।" জ্বগদানল বলিলেন, "প্রভু, আপনি যাইয়া আরাম করুন, আমি এখনই বিদিব। যিনি যিনি আমার সহায়তা করিয়াছেন, ইাহাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহারা আদিলে সকলে একত্রে ভোজনে বিদিব।"

জগদানদের বড় ইচ্ছা একবার বৃন্দাবনে গমন করিবেন। প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, জগদানদ গমন করেন। তাহার নানা কারণ। জগদানদ সরল, ভাল মায়য়, পথে মারা যাইবেন। দিতীয়তঃ তিনি প্রভুর পার্বদ, জগতে ইহা সকলে জানে। কি বলিতে কি বলিবেন, কি করিতে কি করিবেন, শেষে আপনাকে, প্রভুকে ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মকে হাস্তাম্পদ করিবেন। তাই, যথন জগদানদ বলেন, "প্রভু, অনুমত্তি করুন, আমি একবার বৃদ্দাবন যাইব," অমনি প্রভু বলেন, "ভূমি আমার উপর রাগ করিয়া দেশান্তরি হইবে, আমি তোমায়॰ করিপে যাইতে অয়মতি দিই।" প্রকৃত কথা, জগদানদের কেবল চেষ্টা প্রভুকে আরামে রাথেন, কিন্তু প্রভু সে সমুদয় অয়ৢরোধ রক্ষা করিতে পারেন না। এই নিমিন্ত সর্মান্ত প্রভু ও জগদানদ্দে কলহ। জগাই বলেন, "আমাকে প্রভু বৃন্দাবনে যাইতে অয়ুমতি করুন।" প্রভুবলেন, "জগদানদ্দ, আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে আমাকে ক্ষমা কর।" জপদানন্দ কাছেই বৃন্দাবনে যাইতে পারেন না।

জগদানন্দ তথন সরপের আশ্র লইলেন। সরপ প্রভূকে ধরিলেন, এবং তাঁহাকে সন্মত করাইলেন। প্রভূ রগদানন্দকে ডাকাইলেন, এবং বলিলেন, "নিতান্তই যাইবে তবে যাও, কিন্তু সেথানে বিলম্ব করিও না। কানী পর্যন্ত ভর নাই, তাহার ওদিকে একা গোড়িয়া পাইলে দস্থাগণ অত্যাচার করে, স্থতরাং সেই দেশীয় ক্ষত্রিরের সঙ্গে যাইবে। রন্দাবনে যাইয়া স্নাতনের সঙ্গে থাকিবে, তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদও যাইবে না। সেথানে যে সমূদ্য সাধু আছেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইও না, তাঁহাদিগকে দূর হইতে প্রধাম করিবে। আর স্নাতনকে বলিবে আমিও সম্বর রন্দাবনে যাইতেছি।"

প্রভু বৃন্দাবনে আর গমন করেন নাই, স্কৃতরাং তিনি কি ভাবে কি বলিয়ছিলেন, হয় জগুদানন্দ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কি বলিভে পারেন নাই।

দে যাহা হউক, প্রভূ যে পথ আবিদার করেন, জগদানন্দ সেই বন পথে কাশী গমন করিয়া তপন মিশ্র, চল্রশেথর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। দেখান হইতে বরাবর সনাতনের নিকট গমন করিলেন। মনাতন, জগদানন্দকে পাইয়া একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, যেন স্বয়ং প্রভৃকে পাইলেন। সনাতন দিবানিশি তাঁহার নিকট প্রভূর কথা শুনেন, আপনি ভিক্ষা করিয়া জগদানন্দকে ভিক্ষা, দেন। একদিন মনাতনকে ভিক্ষা দিবেন মনে করিয়া জগদানন্দ ছই নির পাক চড়াইলেন। সনাতন যমুনায় স্নান করিয়া ভিকাথে আগমন করিলেন। তাঁহার মাথায় একথানা রাক্ষা বহির্বাস বাদ্ধা। জগাই ভাবিলেন দে থানি অবশ্র প্রভূদত, তাই গদ গদ হইয়া সেই বহুমূলা সামগ্রীটীকে একদ্প্রে দর্শন করিতেছেন। পরে জিজাদা করিলেন, "এখানি ভুমি কবে কোথায় পাইলে?" সনাতন গন্ধীর ভাবে বলিলেন, "এখানি প্রভূদ দত্ত ধন নহে; এখানি আমাকে মুকুন্দ সরস্বতী দিয়ছেন।" তথন জগদানন্দ যে হাঁড়িতে পাক চড়াইয়া ছিলেন উহা চুল্লি হইতে উঠাইয়া সনাতনের মস্তকে মারিতে চলিলেন!

সনাতন মূহ হাসিয়া বলিতেছেন, "গণ্ডিত, বেমন অপরাধ, তাহার উপযুক্ত দণ্ডই এই সন্দেহ নাই। কিন্তু এবার ভূমি আমাকে ক্ষমা কর, এরপ আর করিব না।" সনাতনের হাসি দেখিয়া, জগদানন্দের চেতনা

## সপ্তম অধ্যায়।

---

প্রভুর লীলার সহায় ছয়জন গোষামী। চারি জনের নাম উল্লেখ
করা গিয়াছে, যথা সনাতন, রূপ, জীব ও রবুনাথ দাস। এখন ববুনাথ ভট্টের কথা কিছু বলিব। প্রভু যৌবনের প্রারস্তে পূর্কা-বঙ্গে গমন
করেন, এবং সেথানে তপনমিশ্রকে আদ্মানাং করিয়া তাঁহাকে সন্ত্রীক
বারাণসী যাইয়া বাস করিতে বলেন। তপন, সেই অন্টাদশ বর্ষ বয়য়
শিশু-অধ্যাপকের আজ্ঞায় দেশত্যাগ করিয়া, সন্ত্রীক বারাণসীতে যাইয়া বাস
করেন। প্রভু তপনকে বগিয়াছিলেন যে, পরে ঐ স্থানে অর্থাৎ কাশীতে

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং সে মিলন যে হইরাছিল, এ সমুনায় কথা পুর্বে বলিয়াছি। তপন মিশ্র কেন যে ঐ বালক অধ্যাপকের কথায় দেশত্যাগ করিয়া বারাণসীতে গমন করেন, তাহার কারণ শাস্ত্রে এই বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। তিনি স্বপ্নে জানিয়াছিলেন যে, এই বালক অধ্যাপক আর "কেহ নয়, অথিলক্রন্ধাণ্ডের পতি। কিন্তু প্রভু কেন্ তপনকে দেশত্যাগ করাইয়া বিদেশে প্রেরণ করেন, ইহার কারণ বুঝা বড় কঠিন। তবে ইহার্জামরা জানি যে তপন হইতে রঘুনাথ ভট্ট, এবং রঘুনাথ ভট্ট হইতে ক্ষলাস কবিরাজ ও গোবিন্দদেবের মন্দির। এ ক্ষলাস কবিরাজ হইতে ঐতিচত্যচরিতামূত গ্রন্থ। আবার এ কথাও মনে রাথিতে হইবে যে, বুলাবন ও কালী এই ছই স্থানই ভারতের প্রধান স্থান। বুলাবনে প্রভু লোকনাথ ও ভুগর্ভকে পাঠাইয়াছিলেন। কালীতেই বা একজন দৃত না গাঠাইবেন কেন ?

তপন মিশ্রের পুদ্র রঘুনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই প্রভুকে দর্শন করিতে কাশী হইতে নীলাচল আগমন করিলেন। প্রভু রঘুনাথকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, রঘুনাথও পিতা মাতার প্রণাম জানাইলেন। প্রভুর নিকট বাস করিয়া রঘুনাথ ক্রমেই প্রেমধনে বিদ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা বর্ত্তমান ও বৃদ্ধ, পিতামাতার সেবা তাগে করিয়া রঘুনাথ যে প্রভুর চরণে থাকিবেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা নহে সেই জগ্র প্রভু তাঁহাকে আট মাসের অধিক নিকটে রাখিলেন বনিলেন, "কাশী প্রত্যাবর্তন কর ও সেখানে যাইয়া পিতা মাতার সেবা কর।" তাঁহাদের অন্তর্ধানে আবার আসিও। প্রভু আরও আঞা করিলেন, "বিদ্যান্দ্র কর এবং বৈষ্কবের নিকট ভাল করিয়া ভাগবত অভ্যাস কর।" প্রভু আরও একটা আজা করিলেন যে, তিনি যেন বিবাহ না করেন।

প্রাভ্ন যারী, আর সকলেই যার। কাহারে কি নিমিত্ত কোথায় নিয়োজিত করিবেন তাহা কেবল তিনিই জানেন। শ্রীনিত্যানন্দ উদাদীন ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বাধ্য করিয়া সংসারী করিলেন। রঘুনাথ ভট্ট যুবক, গৃহী রাহ্মণ, তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে • নিষেধ করিলেন শুনিয়া, রঘুনাথ বুঝিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রভুর কিছু বিশেষ অভিপ্রায় আছে, তবে সে যে কি, তাহা অবশ্র তথন বুঝিতে পারিলেন না।

অন্ন দিনের মধ্যেই রঘুনাথ স্বাধীন হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার পিতা মাতার রুক্ষপ্রাপ্তি হইল। তথন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া আবার নীলাচলে প্রতাবর্ত্তন করিলেন। রঘুনাথ দর্মনাই প্রভ্র সঙ্গে থাকেন, তাঁহার নিতান্ত প্রিমপাত্র। কথন বা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। রঘুনাথ পাকে বড় স্থানিপুন। প্রভ্র সঙ্গে থাকিয়া ফল এই ইইতেছে যে, ক্রমে তিনি প্রেমে উন্নত্ত হইতেছেন। এইরূপে আবার আট মাদ গত হইল, তথন জীববন্ধ প্রভু আর তাঁহাকে নিকটে রাখিতে পারিলেন না, কারণ র্দ্ধাবনে তাঁহার প্রস্থোজন। তাই বলিলেন, "ভূমি বুন্দাবনে গমন কর, সেথানে স্নাতন রূপের আশ্রয়ে বাদ করিও।" রঘুনাথ অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার একটুও ইচ্ছা নাই। কাহারই বা হয় ? কিন্তু এই অবতারে জীবগণকে ভক্তিধর্মা শিক্ষা দেওয়া যে এক প্রধান উন্দেশ্ত, তাহা প্রভুর সম্বান্ম কার্য্যে বুঝা বায়। প্রভু মহোৎস্বে চৌদ্ধাত লম্বা ভূলদীর মালা আর ছুটা পানের বীড়া পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ এই ছই দ্বা চিরদিন নিকটে রাথিয়া-ছিলেন ও পূজা করিতেন।

ভট উপাধিধারী রবুনাথ বৃন্দাবনে গমন করিয়া দেখানকার প্রধান ভাগবতী ইইলেন। একে ভাগবতে অগাধ বিদ্যা, তাহাতে কণ্ঠ অমৃতের ধার, সঙ্গীতে বিশেষ নৈপুণা, অন্তর ভাবে দ্রবীভূত। যেখানে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বর্ণনা, সেখানে এলাইয়া পড়েন, প্রেমধারা পড়িতে থাকে, স্বর ভঙ্গ হইয়া অতিশয় মিষ্ট হয়। রতুনাথের ভাগবত গাঠ শ্রবণ বৃন্দাবনের একটা প্রধান সম্পত্তি হইল। রূপ স্নাতনের সভায় ভাগবত পাঠ ইইতেছে, জগতের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ ভক্ত সকলেই উপস্থিত। কথা রুক্তের, বর্ণনা ভাগবতের, পাঠ রবুনাথের, ভাব স্বর সৃষ্ধীত শ্রীল মহাপ্রভু দ্বারা স্বপ্ত প্রপ্রতিষ্ঠিত। সে দুশ্য স্বরণ করিলেও জীব পবিত্র হয়।

এইরূপ রুন্দাবনে তিন গোসাঞি বিরাজ করিতে লাগিলেন, যথা, সনাতন, রূপ ও রুত্নাথ ভট্ট। তাহার পরে গোপাল ভট্ট তাহার পরে রুত্নাথ নাম এবং সর্কাশেষে শ্রীজীব আসিলেন। এই রুত্নাথ দাসের কাহিনী পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। রূপ ও সনাতন গভীর, অটল, শাস্ত্র লইয়া বিব্রত। তাহারা প্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণবশাস্ত্র শিথিতেছেন, বাহিরের লোকের সহিত আলাপের, এমন কি তাঁহাদের ভজনানন্দের অবসর পর্যান্ত নাই। বাস

কুটারে, বৃক্ষতলায় কি গোদায়। গোদা কি না, প্রকটা গর্ত্ত। ভর্কের গোদা আছে, তাহাতে ভল্লক বাদ করে। দেইরূপ ভক্তগণ, বেধানে মৃত্তিকার স্তস্ত আছে, তাহাতে গহরের করিয়া একটু আশ্রম স্থান করিয়া লইতেন। প্রভুর গণ কায়া করম্বধারী, তাঁহাদের তার দম্পত্তি নাই। বৃদ্ধাবন ক্ষম্পম্ম অতি অল সংখ্যক অসভ্য লোকে নাম। আর কিনের বাদ, না হিংশ্র ক্ষম্ভর। এখানে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইতেছে, আর বাহারা যথন আদিনে: ত্ন, তাহাদিগের আহার্য্য ক্রমণ্ড ইহাদিগকেই সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য ক্রমণ্ড ইহাদিগকেই সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য শাস্ত্র প্রচার করা। শাস্ত্র কি না, ভক্তিশায়, অর্থাৎ বাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তির ভায় সহজ ও শক্তিশালী ভজন আর নাই।

এ শাস্ত্র তথন ছিল না। শাস্ত্রের মধ্যে এথানে ওথানে ভক্তির মাহাত্মা মাত্র দেখান হইত বটে, কিন্তু তাহাও পণ্ডিতগণ কূটার্থ দারা অস্তরূপ বুঝাই-তেন। বেদ, বেদান্ত, গীতা, এমন কি প্রীভাগবত পর্যান্ত পণ্ডিতগণ জ্ঞানের শাস্ত্র বিলিয়া ব্যাথা করিতেন। জগত মারা, তুমি মারা, প্রীকৃষ্ণ মারা, তিনিও ঘেই, আমিও সেই, মরিলে আবার জ্মিতে হয়, মোক্ষ অর্থাৎ নাশ জীবের একমাত্র মঙ্গল, ইত্যাদি নান্তিকের মত তথন ভারতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রবল ছিল।

আবার বাঁহারা অন্ধ অন্ন মানেন, তাঁহারা প্রীভগবানকে পিশাচ সাজাইয়াছেন। তাঁহারা মদ্য মাংস রুধির দিয়া ভগবানকে পূজা করেন। পূজা করেন কেন, না শক্র দমনের নিমিত্ত, পুত্র লাভের নিমিত্ত, কি ধন ও বর্শ প্রার্থনা করিয়া। তাঁহারা যে ভগবানের আকৃতি প্রকৃতি রাক্ষম ও পিশাচের ভায় করেন, তাঁহারা নিজে কি রাক্ষম ও পিশাচ ? প্রীভগবান কি তাহার্দিগের হইতে মন্দ ? তাঁহারা কি ক্ষমির পান করিতে পারেন ? কিন্তু তাঁহারা প্রীভগবানকে তাহাই দিতেছেন ? তাঁহারা না ভগবানকে গাঁজা থাওয়াইতেছেন ? যদি প্রীভগবান ক্রানময় হয়েন, তবে তিনি সোন্দর্যায়য় নয় কেন ? সকল বিষয়ে তিনি সর্ক্রোত্তম, ক্রানে ও প্রেমে। দেখিতে তাঁহাকে পিশাচের মত কেন হইবে ? সমুদায় গুভের আকর তিনি। সোন্দর্যাও একটী গুভ, তবে তিনি কেন সোন্দর্যায় আকর না হইবেন ? অত্রব প্রীভগবান বেমন গুলে ভ্বনমোহন, রূপেও সেইরূপ ভ্বনমোহন।

এইরপে ভারতের বিজ্ঞ জ্ঞানবান্ লোকে কিছু মানেন না। জাবার বাহার। কিছু মানেন, তাঁহার। শ্রীভগবানকে দৈত্য, জন্মর, পিশাচ সাজাইমা পূজা করেন। এইরপ যথন সমাজের অবস্থা, তথন প্রভূর নিয়োজিত গোরামিগণ সমগ্র সংগ্রহ করিয়া ইহাই স্থাপিত করিতে লাগিলেন যে, প্রীভগবান পৃথক বস্তু। তিনি সচিদানল বিগ্রহ, তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে ভক্তি করিলে জীবের আর জন্ম হয় না, নাশও হয় না, ভক্ত শ্রীভগবানের নিকট বাস করেন,—এই সয়দয়্ম তত্ব, তাঁহাদিগকে বেদ, বেদান্ত, শ্বতি, পূরাণ প্রভৃতি যত প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতে হইতেছে; তাহা না করিলে তাঁহাদের কথা কেছ মানিবেন না।

কিন্তু এই গোস্বামিগণের কত বাধা দেখ। প্রথমতঃ গৃহে একটা তণুলপ্ত লাই; রৌজ, রুষ্টি, ঝড়ে আশ্রম নাই; শীতের বস্ত্র নাই। কিন্তু সর্বাপেকা ছগ্ল'ভ দ্রবা—গ্রহ। এইরপ লক্ষ গ্রহের প্রয়োজন। শীরুষ্ণদাস কবিরাজ যে অমূল্য গ্রহ্ব "চৈতন্তাচরিতামূত" লিখেন, তাহাতে সাতশত গ্রহ হইতে শ্লোক উদ্ভূত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ বৃদ্ধাবনে বসিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। তথন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না। একখানি বড় গ্রন্থ লিখিতে একজনের এক বংসর লাগে। লিখিতে হইবে এরূপ এক সহস্র গ্রন্থ। সেই হন্তলিখিত গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে হইবে, পড়িয়া তাহা হইতে শ্লোক লইয়া মত স্থাপন বা খণ্ডন করিতে হইবে। এখন বৃঝিয়া দেখুন গোস্বামীদিগের কার্য্য কতদ্র কর্মন ও গুঞ্জত্ব।

বুদাবন জন্ধলময়। নিকটে মথুরা নগর আছে বটে, কিন্তু সে নগর ছারে থারে গিয়াছে। মুসলমানগণ মুছমুছ নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেছে, কাজেই ভদ্রলোকে প্রায় ধনোপার্জ্জন ও বিভোপার্জ্জন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মথুরার চোবে দৌবেগণ লেথাগড়া ছাড়িয়া দিয়াকেবল কুন্তী করিয়া গুণ্ডা হইয়াছেন, নহিলে জাতি মান থাকে না। নিকটে আর এক নগর আগ্রা। সেথানে মুসলমান আধিপত্যে রাজকার্য্য ইয়া থাকে। মে দিক ইইতেও কোন সাহাব্যের প্রত্যাশা নাই। গোস্বামিণণ গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন সময় একজন সাধু কি পণ্ডিত আসিলেন, তাঁহার সহিত বিচার হইতে লাগিল। গোস্বামিণ বিনয়ের থনি, কেই বর্দি প্রণাম করে অননি উাহাকে প্রতিগ্রণাম করেন। কাহাকেও নিরাশ,

অপ্রতিভ, অপদস্থ কি অনাদর করিতে জানিতেন না। এইরপে এক জন পণ্ডিত আদিয়া অসার শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিলেন, করিয়া তাঁহাদের দশ দিন সময় নষ্ঠ করিলেন। গোস্বামী গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন সময় রফ্ আদিল, গ্রন্থ লেখা বন্ধ হইল। তবুও এই গোস্বামি- শগ সহস্র সহস্র গ্রন্থ লিখিলেন। ইহার এক এক খানি গ্রন্থ এক একখানি বছমূল্য ধন। ইহা কি প্রীভগবানের প্রাদত্ত শক্তি ব্যতিরেকে ইইতে গারে প

গোস্বামিগণ জঙ্গলময় বৃন্ধাবনে বাস করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের স্থ্যশং ভারতবর্ষের সর্ব্বএই ব্যাপ্ত হইল। কাঙ্গাল ভক্তগণ বৃন্ধাবনে চলিলেন, জ্মানি গোস্বামিগণের আশ্রমে রহিয়া গোলেন। চারিদিক হইতে সাধু পণ্ডিত ও সন্মাদিগণ গোস্বামিগণকে দর্শন কি তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে গমন করিলেন। ধনি লোক, মহাজন ও রাজ্বগণ এইরূপে গোস্বামিগণের নিকটে বাইয়া আপনাদের দেহ স্বজন-সম্পদের সহিত অর্পণ করিলেন। এমন কি, দিল্লীর বাদ্যাহ পর্যান্ত, যদিও মুসলমান, এইরূপে গোস্বামিগণকে দর্শন করিতে গমন করিতেন।

এইরপে আকবর কুতৃহল তৃপ্তির নিমিত্ত রূপ সনাতনকে দর্শন করিতে ইচ্ছা কঁরেন। যথন সনাতনের সমূথে আকবর জোড়করে দপ্তায়মান হইলেন, তথন গোসামীর বড় বিপদ হইল। বাদসাহকে নিবারণ কবেন এমন সাধ্য নাই। যমুনার তীরে বৃক্ষতলায় একক উপবিষ্ট আছে বাদসাহ আসিলে মন্তক নত করিলেন, যেহেতু উদাসীনের রাজদর্শন নিষেধ। কিন্তু আকবর বিনয় করিতে লাগিলেন। আকবর মহাশয় লোক, তাঁহার সম্বন্ধে "রাজদর্শন যে নিষেধ" এ কেবল শাসন-বাক্য বই নয় ইহা বৃয়িয়া, সনাতন আগতা৷ কথা কহিলেন। যাত্রাকালীন আকবর বলিলেন, "গোসাঞি, আমি আপনাকে কিছু সাহায়্য করিতেতাই।" সনাতন কাতর হইয়া বলিলেন যে, তিনি উদাসীন, তাঁহার লইবার কিছুই নাই। কিন্তু আকবর ছাড়েন না। তথন;—

একান্ত যদ্যপি রাজা পুন: পুন: কহে।
তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে॥
"ওই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রঃ।
ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল হুল হয়॥

"এই স্থান টুকু মোরে বাশ্বাইয়া দেহ। তব স্থলে মূঞি আর কিছুনাহি চাহ॥"

(ভক্তমাল)

আক্বর তথনই স্বীকার করিলেন। তিনি আপনার ভ্তাগণকে কি কি করিতে হইবে তাহা আজা করিতেছেন, এমন সময় বাদমাহের গাহাদৃষ্টি গেল, এবং নয়নে আধায়িক জগতের উদয় হইল। তথন—

দেথে নানা মণি মুক্তা পরম রতন। মনোহর অলোকিক পরম মোহন॥ শোভা দেথি রাজা তবে বিহুবল হইল।

(ভক্তমাল)

আকবর দেখিলেন যে, যমুনাকূল অম্লা রয়ে থচিত। তথ্ন চেতন পাইয়া জোড়হাতে সনাতনকে বলিতেছেনঃ—

"এবে বুঝিলাম তুমি এই ব্রিজগতে। মহা আচা ধনিগণ নাই তোমা হইতে॥"

(ভক্তমাল)

আকবরের পূল জাহাদীর পিতার মূত্যুর পর সিংহাসনে বসিয়া এক ধানি গ্রুছ লেখেন। এত্থানি গ্রবণ্টেনত কর্ত্তক ইংরাজীতে অন্ধ্রুমিত ইংরাছে, স্কৃতরাং উহা প্রামাণিক। ঐ গ্রন্থে তিনি আপনার জীবন কাহিনী লিখেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, জাহাদীর এক ক্লন হিন্দ্-বিদেষী গোড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে কি বলিতেছেন, প্রবণ কক্ষন।

তিনি প্রবণ করিলেন যে, রন্দাবনে একজন গোস্বামী আছেন, তিনি যথন পূজা করেন তথন মোহর-রৃষ্টি হয়। অবশু ঐ কাহিনী শুনিরা সমাট হাস্ত করিলেন। কিন্তু পরে এই কথা বহজনের মথে শুনিলেন, শেষে কৌতুহল তৃত্তির নিমিত্ত প্রকৃতই গোস্বামীকে দর্শন করিতে গেলেন। মোহর-রৃষ্টি হয় আরতির সময়। সেই সময় পাতসাহ মন্দিরের বাহিরে নিজজন লইয়া পাড়াইলেন। দেখেন, গোসাঞী তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া আরতি করিতেছেন, আর শত শত ভক্ত মন্দিরের বাহিরে ভক্তিপুর্বাক পরিতেছেন। আরতি অন্তে প্রকৃতই মোহর-রৃষ্টি হইতে লাগিল। তথন গোসাঞী উহা ভক্তদের নিকট ভিতরণ করিতে দিলেন, আর উহার কতক পাতসাহকে দিতে ইঙ্কিত করিলেন। পাতসাহ ইহা স্বচক্ষে দর্শন

করিয়া, একেবারে অবাক্ ইইয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার মনে উদয় ইইল যে, তিনি প্রণাম না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করায় ভাল করেন নাই। ইহাতে ভীত হইয়া ঘেমন প্রত্যাগমন করিবেন অমনি গোলাঞীর লোক আদিয়া তাঁহাকে বলিল যে, "তিনি যে প্রণাম না করিয়া ঘাইতেছিলেন, আর তাহাতে তিনি আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছিলেন, ইহা গোলামি-ঠাকুরের গোচর ইইয়াছে। গোলামী বলিয়াছেন যে, আর তাঁহার আদিতে হইবে না; তিনি যে মনে মনে অন্তথ্য ইইয়াছেন ইহাতেই সে অপরাধ ফালন ইইয়াছে।"

পাত্যাহ তথন বলিতেছেন যে, "গোসাঞীকে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম তিনি ভগবানের ভক্ত, সেই নিমিত্ত তাঁহার ধনের অভাব নাই, আর তিনি অন্তর্গামী।" তথন পাত্যাহ বুঝিলেন যে, জীভগবান কেবল তাঁহাদের নন, তিনি তাঁহারি যিনি তাঁহার ভক্ত।

অতএব গোস্বামীদের পরিণামে এরূপ খ্যাতি হয় যে, হিন্দুধর্ম-বিদ্বেমী মুসলমান সমাট পর্যান্ত তাঁহাদের চরণে শরণ লইয়া ছিলেন। পূর্বের বলি-য়াছি যে, ছ একটি করিয়া ভক্ত ও সাধু, কেহ কেহ বা বহু চেলা কি বহুজন সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। এই সকল লোকের থাকিবার নিমিত্ত কুটারের প্রয়োজন, কাজেই সেই সঙ্গে সঙ্গে জন্মল পরিষ্কৃত ১ইতেছিল। তাহার পর ছই একটি করিয়া মন্দির হইতে লাগিল। ক্রমে ানী লোকে বড় রুবড় মন্দির স্থাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বুন্দাবন একটি প্রকাঞ্ড সহর হইয়া উঠিল। এ সমস্ত করিলেন কে? না, ছই চারিটি কহা-করম্বারী গৌরাম্ব-ভক্ত। তাঁহারা কি জন্মল কাটিতেন ? না। তাঁহারা কি নিজ হত্তে কোন কার্য্য করিতেন ? না। তাঁহারা কি ধন দারা মনুষ্য বশ করিতেন ? না। তাঁহাদের কপদ্দকও ছিল না। তাঁহাদের কি নিজজন কেহ ছিলা? না। তাঁহারা উদাসীন। তবে কোন শক্তিতে তাঁহারা জঙ্গল কাটিয়া প্রকাণ্ড নগর করিলেন, আর সে স্থান স্থলর প্রকাণ্ড মন্দির ও অট্রালিকা দ্বারা শোভিত করিলেন ? তাঁহাদের শক্তি. কেবল প্রভুর কুপা। সেই প্রভু কোথা? তিনি তিন মাসের পথ দূরে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছেন।

নবুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে কিছু আরাম লইয়া গেলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ,

ভাবক, প্রেমে পাগল, স্থক । যিনি তাঁহার ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতেন, তিনিই আনন্দে উন্নত হইতেন। অনেক লোকে তাঁহার চরণাশ্রম করিলেন। তাহার মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাক্ষ গোস্থামী। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রযুনাথ ভটের ছইটি প্রধান কীর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে একটা কৃষ্ণদাস কবিরাজ।\* অনেকের মনে বিশ্বাস, আমাদেরও ছিল মে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গুকু রযুনাথ দাস; কিন্তু একথানি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম, প্রস্কুহতে রযুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস, ও কৃষ্ণদাস হইইত মুকুন্দাস।

আর একটী কীর্ত্তি গোবিন্দ দেবের মন্দির। রুফ্টদাস কবিরাজ যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সে অম্লা ধন। গোবিন্দদেবের মন্দির পৃথিবী মধ্যে স্কাপেক্ষা প্রধান। রুফ্টদাস কবিরাজ রঘুনাথ ভট্টের বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন:—

"রূপ গোসাঞির সভার করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে এলায় তার মন॥
অঞ্চ কম্প গদগদ প্রভুর কুপাতে।
নেত্র রোধ করে বাপ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ ভাতে রাগের বিভাগ।
এক প্রোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
হন্ফের সৌন্ধ্য মার্গ্য যবে পড়ে শুনে।
প্রোমে বিছ্বল হয় কিছু নাহি জানে॥
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসর্মণন।
গোবিন্দচরণারবিন্দ মার প্রোগদন॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলালি ভূনণ করি দিল॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহে না শুনে সেই রায়।
কৃষ্ণক্রণা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥"

কবিরাজ গোত্থামী তাহার এছের ভণিতায় লিবিয়াছেন;—
 "জীলপ রছ্নাথ পদে বার আগ।
 তৈভয়-চরিভায়্ত কহে কৃষণাদা॥"

রঘুনাথের এ শিষ্যটী কে ? ইনি রাজা মানসিংছ, যে মানসিংছ বাঙ্গালা ও বিহার জয় করেন, যিনি আকবরের সর্ববিধান কর্মচারী ছিলেন, তাঁহার ভাষ্য পদস্থ কি হিন্দু কি মুসলমান আর কেহ ছিলেন না।

গোলামিগণের মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব। ফারো চক্ষে দর্শন করিরা তাঁহাদের জীখন বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা ক্রুন। নিম লিখিত এই কয়েকটা প্রাচীন পদ পাঠ করিলে পাঠক মহাশায় কতক বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা কি প্রকাণ্ড বস্তু ছিলেন। এ সমুদায় পদক্তী গোলামিগণ সৃত্তে বাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

রূপের বৈরাগ্য কালে, সনাতন বন্দীশালে, বিযাদ ভাষয়ে মনে মনে।

রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈলা গৌরহরি, মো অধ্যে না কৈল মরণে॥

মোর কর্ম্ম-দোষ ফাঁদে, হাতে পাল্লেগলে বান্ধে, রাথিয়াছে কারাগারে ফেলি।

আপনে করুণা পাশে, দুঢ় করি ধরি কেশে, চরণ নিকটে লেহ তুলি॥

পশ্চাতে অগাধ জল, ছই পাশে দাবানল, সন্মধে সাঁধিল বাধি বাণ।

কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,

এইবার কর পরিত্রাণ॥

জগাই মাধাই হেলে, বাহ্নদেব অজামীলে, অনায়াদে করিলা উদ্ধার।

এ হঃথ সমুদ্র বোরে, ু নিস্তার করহ মোরে,

তোমা বিনে নাহি হেন আর।

হেন কালে এক জনে, জলথিতে সনাতনে, পত্রী দিল রূপের লিখন।

এ রাধাবলভ দাসে, মনে হৈল আখাসে,

পত্রী পঢ়ি করিলা গোপন।

গ্রীরূপের বড ভাই সনাতন গোসাঞি পাতশার উজীর হৈয়াছিল। শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া, বন্দী হৈতে পলাইয়া, কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা॥ নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে। ছই গুচ্ছ তুণ করি, এক গুচ্ছ দক্তে ধরি, পডিলা গোরাঞ্চ পদতলে।। দরবেশ রূপ দেখি, প্রভুর সজল আঁথি, বাত পদারিয়া আইদে ধাঞা। সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোদাঞি বলে, মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া॥ অম্পর্শা পামর দীন, হুরাচার মন্দ হীন. নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার। স্পর্শ প্রভু কি কারণে, এ হেন পামর জনে, যোগ্য নহে তোমা স্পর্নিবার॥ ভোট কম্বল দেখি গায়, প্রভু পুন পুন চায়, লজ্জিত হইলা সনাতন। গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া, ছিড়া এক কাছা লৈয়া, প্রভুষানে পুন আগমন॥ রাধারুষ্ণ মাধুরী. গৌরাঙ্গ করুণা করি, শিক্ষা করাইলা সনাতনে। প্রভু কহে রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে, প্রভু আজায় করিনা গমনে॥ কভু কান্দে কভু হাদে, কভু প্রেমানন্দে ভাগে, কভু ভিক্ষা কভু উপবাস। চ্চেড়া কাঁপা নেড়া মাপা, মুথে ক্লণ্ডণ গাথা, পরিধান ছেঁড়া বহিব্যাস।। গিয়া গোসাঞি সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন, ক্লপ সঙ্গে হইল মিলন।

ঘুর্ম আঞ্রা কেত্রে পড়ে, সনাতনের পদ ধরে. কহে রূপ গদ গদ বচন।। কহে রূপ সনাতন, লোবাঙ্গের যত গুণ. হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে। ব্ৰজপুরে ঘৰে ঘৰে, মাধুকৰী তিকা করে, এইরূপে কত দিন থাকে 🖟 তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে, ফল মল করয়ে ভক্ষণ। डिफ्रयरत पार्टनारम, तांधाकृष्ण वनि कारम, এইরূপে থাকে কত দিন। কতদিন অন্তর্মনা, ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা, চারিদও নিদ্রা বৃক্ষতলে। খাপে রাধাক্ষ্ণ দেখে, নাম গানে দদা থাকে, অবসর নাহি এক তিলে। কথন বনের শাক, অলবণে করি পাক, মুখে দেন হুই এক গ্রাস। ছাড়ি ভোগ বিলাস, তরু তলে কৈলা বাস, এক হুই দিন উপবাস। হন্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধুলায় লোটায় কায়, কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ। এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অভিলাষ, কবে হব তাঁর দাসের দাস।

জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ।
যো ছঁছ প্রেম-ভকতি রসকূপ।
রাধারুষ্ণ ভজনকে লাগি।
ত্রীবৃন্দাবন ধামে বৈরাগী।
ত্রীবেগাপালভট্ট রঘুনাথ।
মীলল সকল ভক্তগণ সাধা।

সবে মিলি প্রেম ভক্তি প্রচারি।

যুগল ভজন ধন জগতে বিণারি॥
অন্থখন গৌরচক্রগুণ গান।
ভরল প্রেমে ওর নাহি পান॥
কতিহঁ না হেরি প্রছে উদাস।

মনোহর সদত চরবে করু আদা॥

জয় ভট্ট রঘনাথ গোসাঞি। গাধাক্ষ শীশাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে, তুলনা দিবারে নাহি ঠাঞি॥ ঞ ॥ চৈতত্তের প্রেমপাত্ত, তপন মিশ্রের পুত্র, বারাণসী ছিল যার বাস। নিজ গৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে, চরণ **সেবিলা ছই মাস**॥ শ্ৰীচৈতন্ত নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি, করিলেন পিতার সেবনে। তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে, রহিলেন প্রভুর চরণে।। মহাপ্রভু ফুপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি, পাঠাইয়া দিলা বুন্দাবন। প্রভুর শিক্ষা হৃদি গণি, আসি বুন্দাবন ভূমি, মিলিলেন রূপ স্নাতন।। ছই গোদাঞি তাঁরে পাঞা, প্রম আনন্দ হৈয়া, রাধারুষ্ণ প্রেম-রুসে ভাসে। অশ্রু পুলক কম্প, নানা ভারীবেশ অঙ্গ, সদা ক্লফ্ল-কথার উল্লাসে॥ नकन देवकाद माम, यमूना श्रीलास तरम, একত হইয়া প্রেম-স্থা। অমৃত সমান গাখা, শ্ৰীভাগবন্ত কথা, नित्रविधि छानं श्रांत मूर्णि॥

পরম বৈরাগ্য দীমা, স্থান ক্ষান্ত প্রেমা, স্থান ক্ষান্ত ক্ষান্

প্রীচৈততা রূপ। হৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে,
গরম বৈরাগ্য উপজিলা।

দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ,

মল প্রায় সকল তাজিলা॥

পুরশ্চর্য্য রুষ্ণ-নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্মে,

গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।

এই মনে অভিলায, পুন রঘুনাথ দাস,

নয়ানগোচর কবে হবে॥

গৌরাঙ্গ দ্যাল হৈয়া, রাধাক্ষ না দিয়া,
গোবর্জনের শিলা গুল্লাহারে।
ব্রজবনে গোবর্জনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল তাঁহারে॥
চৈতন্তের অগোচরে, নিজ কেশ ছিড়ি করে,
বিরহে আফুল রজে গেলা।
দেহ ত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্জনে,
হুই গোসাঞি তাঁহারে দেখিলা॥
ধরি রূপ স্নাতন, রাখিল তাঁর জীবন,
দহত্যাগ করিতে না দিলা।
হুই গোসাঞির আজ্ঞা পায়া, রাধাকুপ্ত তটে গিয়া,
বাস করি নিয়ম করিলা॥

**টে**ড্ড কম্বল পরিধান, ব্রজ্ফল গব্য থান, . অর আদিনা করে আহার। তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি, রাধা-পদ ভজন যাহার॥ ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ গুণ-গানে, মুরণেত সদাই গোঙায়। চারিদও শুতি থাকে, স্বপ্নে রাণারুষ্ণ দেখে, **এক তিল** বাৰ্থ নাহি যায়॥ গৌরান্সের পদাস্ত্র, রাথে মনোভৃত্ব রাজে; স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়। অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে; ভটুষুল প্রিয় মহাশয়। ঞীরপের: গণ যত, তাঁর পদ আশ্রিত, অত্যন্ত বাৎসন্য যার জীবে। टमरे चार्लनान कति, काँग्रिन वर्ण रित स्ति, প্রভুর করুণা হবে কবে।। হে রাধার বন্ধত, গান্ধবিধিকা বান্ধব; রাধিকা-রুমণ রাধানাথ । ८ इन्नावरनश्वत,
हांश कृष्ण नारमानतः রূপা করি কর আত্মসাথ॥ জীরূপ সন্তন, যবে হৈল অদর্শন. অন্ধ হৈল এ ছুই নয়ন। র্থা আঁথি কাঁহা দেখি, 🤰 র্থা প্রাণ দেহে রাধি, এত বলি করয়ে ক্রন্সন ॥ জ্ঞীচৈতন্ত শচীস্কত, তার গণ হয় যক্ত, অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম। গুপ্ত ব্যক্ত লীলাহল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষণ্য স্ব, সভারে করয়ে প্রণাম 🕮 রাধারুফ বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে.

শুখ কথ অর মাত সার।

গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে. ফল গব্য করিল আহার॥ সনাতনের অদর্শনে. তাহা ছাড়ি সেই দিনে, কেবল করয়ে জলপান। জল ছাড়ি দিল তবে, রূপের বিচ্ছেদ যবে. রাধারু**ফ** বলি রাথে প্রাণ॥ না দেখি তাহার গণে.. শ্রীরূপের অদর্শনে. বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে। না শুনিয়া শ্রবণ, কুষ্ণ-কুণা আলাপন, উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥ কোথা বিশাখা ললিতা.. হাহা রাধাক্ষ কোপা. রুপা করি দেহ দরশৰ। হা চৈত্ত মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভ ,হাহা প্রভু রূপ সনাতন॥ কানে গোসাই রাত্রিদিনে, পুড়ি যায় ভন্ন মনে. কেণে অঙ্গ ধূলায় ধূদর। চকু অন্ধ অনাহার, আপনাকে দেহ ভার... বিরহে হইল জর জর॥ রাধাকুণ্ড তটে পড়ি. স্থনে নি**শ্বা**স ছাড়ি মুখে বাক) না হয় ক্রণ। মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেম অঞ্চ নেত্রে পড়ে, মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ। সেই রঘুনাথ দাস, পূরাহ মনের আশ, এই মোর বড় আছে সাধ। এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড় অভিলাষ,

প্রভু মোরে কর পরসাদ レ

## অফ্ট্রা অধ্যায়।

<del>---</del>

পাণিহাটী গ্রামে রাঘবের বাস। রাঘব একজন ধনবান লোক, প্রভুর একান্ত ভক্ত। শ্রীনিতাই যথন গৌড়ে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, ভথন প্রথমে তাঁহার বাটীতেই আড্ডা করেন। যথন নিত্যানন্দ সে স্থান মাতাইয়া তুলিলেন, তথন রঘুনাথ দাস বাটীতে আছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোথাও ঘাইতে দেন না. কিন্তু তিনি অনেক মিনতি কপ্ৰিয়া পিতার নিকট বিদায় লইয়া খ্রীনিত্যানন্দ দর্শন মান্সে পাণিহাটা আসি-লেন। নিতাই তাঁহাকে বড় আদর করিলেন, পরে বলিলেন—"রগুনাথ তুমি ধনী, আমাকে ও আমার ক্ষুধিত ভক্তগণকে একবার উদরপূর্ত্তি করিয়া: ভোজন দাও।" এই আজ্ঞা পাইয়া রঘুনাথ আহলাদে পুলকিত হইলেন, ও তাহার মহা উদ্মোগ করিতে লাগিলেন। তথন দেশময় এ কথা প্রচার: হইল ও পাণিহাটীতে যেন করুক্ষেত্রের যজ্ঞ আরম্ভ হইল। স্বারই নিমন্ত্রণ, यिनि जानित्वन, जिनिष्टे अनाम शाहेरवन। यिनि याहा जानित्वन, जाहाहे ক্রয় করা হইবে। এই কথা প্রচার হওয়ায় চিপিটক, দদি, থই, মিপ্লার. আন্র, কাঁটাল, চাঁপাকলা প্রভৃতি সামগ্রী ভারে ভারে আদিতে লাগিল। আয়াঢ় মাস আরম্ভ, স্কুতরাং ফলের কোন অভাব নাই। যে স্থানে মহোৎসব হইবে, সে স্থানটী অতি মনোহর। বটবুক্সচ্ছায়াম গঙ্গার ধারে ভক্তগণ বসিলেন। ষিনি যে কোন দ্রব্য বিক্রম করিতে আনিতে-ছেন. তাহা ক্রন্ত করিয়া আবার সেই দ্রব্য হারান্ত তাঁহাকে ভুঞ্জান হইতেছে।

মধ্যস্থলে ছই পাতা পড়িল, এক পাতা স্বরং মহাপ্রভুব জন্ত, আর এক থানা নিতাইয়ের নিমিত্ত। মহাপ্রভু যদিও তথন নীলাচলে, কিন্তু নিতাইযের আকর্ষণে তিনি আসিলেন। তথন সহল্র সহন্র লোকের সাক্ষাতে
নিতাই মহাপ্রভুকে অতি আদরের সহিত ভুলাইতে লাগিলেন। লোকে
আনন্দে অঞ্বর্ষণ করিতে লাগিল। ববুনাথ কৃতক্তার্থ হইলেন। অস্তাণিঃ
সেই স্থানে প্রতি বংসর চিড়া মহোৎসব হইরা থাকে।

রাঘবের বিধবা ভগ্নী দময়ন্ত্রী, অতি ভদ্ধা পবিত্রা মহাপ্রভুর ভক্ত।

তাঁহার এক অধিকার ছিল, তিনি "রাদবের ঝালি" প্রস্তুত করিতেন।
মহাপ্রত্ব নীলাচলে প্রকট, স্কুতরাং হলরে তাঁহাকে পূজা করিয়া ভক্ত-গণের তৃপ্তি হইত না। তাই নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন,
আরে দ্রের ভক্তগণ ভোগের দ্রব্য সঙ্গে করিয়া সেথানে লইয়া যান।
কেবল শটী আর বিষ্ণুপ্রিয়া যে এইরপ ভোগ পাঠান তাহা নয়, ভক্ত-মাত্রেই। কিন্তু দময়ন্তীর সেবা আর এক প্রকার। প্রভু সারা বংসর ভোগ করিবেন, তিনি এইরপ আহারীয় প্রস্তুত করেন! ইহা করিতে বিস্তর কারিগরির প্রয়োজন। যেহেতু আহারীয় বস্তু মাত্রেই অতি সম্ভর পচিয়া যায়। তাই তিনি এইরপ সম্পায় দ্রব্য প্রস্তুত করেন, যাহা সম্ভর নয় নয় হয়, কি পাকের গুলে এক বংসর উত্তম অবস্থায় থাকে। এই সম্পায় স্থায়ী স্বাছ দ্রব্য দিয়া ঝালি সাজান হয়। তাহার পরে তাহাতে মোহর মারা হয়, এবং উহা মকরধ্বজ করের হস্তে ক্রস্তুত্ব হয়। যথন ভক্তণণ নীলাচলে গমন করেন, সেই সঙ্গে তিনিও গমন করেন। ঝালী মুটয়াগণের মাথায় থাকে, আর মকরধ্বজ আপনার প্রাণ দিয়া উহা রক্ষা করেন।

প্রীচরিতামূতে ঝালীর দ্রব্য এইরপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—
আত্র কাসন্দি আদা ঝাল কাসন্দি নাম।
নেম্ আদা আত্রকলি বিবিধ সন্ধান॥
আমসী আত্রথপ্ত তৈল আত্র আনতা।
যক্ত করি গুণ্ডা করি পুরাণ শুকুতা দ
শুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
শুকুতার যে স্বথ তাহা নহে পঞ্চামূতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রপ্ত সেহ মাত্র লয়।
স্বজ্ঞাপাতা কাসন্দিতে মহাস্প্রথ হয়॥
ধরিয়া নোরী তপুল শুপ্তি করিয়া।
লাচ্ বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥
শুক্তিগপ্ত লাচ্ আর আমপিত্ত হর।
পুথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রে কুণলী ভিতর॥
কলিশুক্তি কলিচ্ন কলিখপ্ত আর।
ক্ষত নাম লব যত প্রকার আছে তার॥

নারিকেল থণ্ড আর লাড় গলাজন। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥ চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মঞাদি বিকাব। ষ্মৃতকপূরি আদি অনেক প্রকার॥ শালিকা চুটি ধান্তের আতপ চিড়া করি। নৃতন বন্তের পর কুথলী সব ভরি॥ কতক চিড়া হুড়ুম করি মতেতে ভাজিয়া। চিনিপাকে লাড় কৈলা কপুরাদি দিয়া॥ শালি তণ্ডল ভাজা চুর্ণ করিয়া। ঘুত্ত সিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥ ৰুপুর মরিচ লবঞ্চ এলাচ রদবাদ। চূর্ণ দিয়া লাড় কৈলা পরম স্থবাস॥ শালি ধান্তের থৈ ঘতেতে ভাজিয়া। চিনিপাক উথ্ড়া কৈল কপুরাদি দিয়া॥ ফুটকলাই চুর্ণ করি মতেতে ভাজাইল। চিনি কপুর দিয়া তায় লাড় কৈল। কহিতে না জানিলাম এ জন্মে যাহার। ঐচে নানা ভক্ষাদ্রবা সহস্র প্রকার॥ বাঘবের আজা আর করে দময়ন্তী। ছঁহার প্রভৃতে মেহ পরম শক্তি॥ গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া। পাঁচকুড়ি করিয়া দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া !! পাতল মৃতপাত্রে সোন্দালি নিল ভরি। জার সব বস্তু ভরে বস্তের কুথলি।

জীবের বড় সাধ ঐতিগবানকে সেবা করেন, আর ঠাঁহানের সেই
সাধ মিটাইবার নিমিত্ত প্রতিগবানের মারা অবলম্বন করিতে হয়। যদি

শিক্তাতিবান পূর্ণ হইয়া বিদয়া থাকেন, তবে আর জীব তাঁহাকে সেবা

করিতে পারে না। তাই সকলের ইচ্ছা প্রভৃকে থাওয়াইবেন। রাঘব
যে ঝালী সাজাইয়া পাঠাইতেন তাহা সারা বংসরের নিমিত্ত রাখা হইত।

কিন্তু অন্তান্ত ভক্তগণও প্রশ্নপ প্রভুকে উপহার দিতেন। শাচী-বিষ্ণু-

প্রিয়া, মালিনী এবং নহতর ভক্তণণ প্রভুর নিমিন্ত উপহার লইয়া
গোবিন্দের হাতে দিতেন। "গোবিন্দ, প্রভুকে দিও," সকলেরই এই
কথা। গোবিন্দ বলেন "আচ্ছা"। কিন্তু প্রভুকে ঐ সমুদায় ভূঞান অতি
কঠিন ব্যাপার। প্রথমতঃ ঐ যে সাত শত ভক্ত প্রদত্ত উপহার, ইহা একত্র 
করিলে প্রকাশ্ত একটি যজ্ঞ হয়। তার পরে ভক্তপণ নীলাচলে আদিলে
প্রতাহ মহোংসব হয়। প্রভুর কোন কোন দিন বহু বার নিমন্ত্রণ
হাইতে হয়। স্নতরাং উহার ভক্তপ্রদত্ত করে আস্থাদনের সময় থাকে না।
সকল ভক্তই জিজ্ঞানা করেন, "গোবিন্দ, প্রভুকে দিয়াছিলে?" গোবিন্দ
উত্তরে-বলেন, "না, পারি নাই, অপেকা কর।" এইরূপ ভারহ শত শত
ভক্ত আদিতেছেন, এবং জিজ্ঞানা করিতেছেন, "গোবিন্দ, আমার দ্রব্য
দিয়াছিলে?" গোবিন্দ বলিতেছেন, "না, স্থবিধা পাই নাই।" ভক্ত মাত্রেই
গোবিন্দকে নিনতি করিয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ, অবশ্র ভাজ আমার দ্রব্য
অর্থে দিও।" গোবিন্দ করেন কি, বলেন "আচ্ছা"।

এইরপে প্রত্যর প্রাতে শত শত ভক্ত গোবিন্দের চট আগমন করেন। ভক্ত আদিতেছেন দেখিলে গোবিন্দের মুখ াইয়া যায়। পলাইতে পারিলে পলাইতেন, কিন্ত তাহার স্থবিধা নাই াভুর নিকট দর্বনা থাকিতে হয়। পরিশেষে গোবিন্দ প্রভুর শরণ ান; বলিন্দেন, "প্রভো! দাসকে রক্ষা কর।" প্রভু বলিলেন, 'কি ? তোমার ছঙ্কা কি ?" গোবিন্দ বলিলেন, "সকলে উপহার দিয়াছেন, সকলের ইচ্ছা তুমি আঘাদ কর। আমি তোমাকে ভ্রুত্তাইতে পারি না। সকলে প্রভাহ জ্বাইসেন, আদিয়া আমাকে মিনতি করেন। যথনভনেন যে আমায়ারা তাহাদের কার্য্য হয় নাই, তথন আমার মাথা খায়েন।"

প্রভূ হান্ত করিয়া বলিলেন, "এই কথা ? লইয়া আইস কে কি উপহার আনিমাছেন।" এই কথা বলিয়া প্রভূ বিশ্বন্তর মূর্তিধারণ করিয়া জলবোগে বিদিলেন। গোবিন্দ আনিতেছেন, বলিতেছেন "ইহা মা জননীর"। প্রভূ হাত পাতিয়া বলিলেন, "লাও"। ভোজন করিয়া প্রভূ আবার হাত পাতিতেছেন। গোবিন্দ বলিতেছেন, "ইহা খ্রীবাদের।" এইরূপে ভত্তের দ্রব্য প্রভূর হাতে দিভেছেন, এবং কাহার দ্রব্য তাহা বলিভেছেন, আর প্রভূ আহার করিতেছেন। এইরূপে অরক্ষণের মধ্যে সেই এক মজের উপযুক্ত

প্রভূ সমুদার সামগ্রী আহার করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "আর আছে ?" গোবিন্দ বলিলেন, "রাঘবের ঝালী ছাড়া আর নাই।" প্রভূ বলিলেন, "তাহা আন্য থাকুক।" পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবানের কাচ কাচা ঘার না,—
মন্ত্রেয় পারে না।

শিবানন্দ সেন, কাঞ্চনপাড়ার বাড়ী, প্রভুর বড় প্রিয় ভক্ত। যাহারা প্রভুকে দর্শন • করিতে নীলাচলে গমন করেন, তাঁহাদের পাথেয়াদি দিয়া সঙ্গে লাইয়া যান, এমন কি কুরুর পর্যান্ত। একটা কুরুর এইরূপে যাত্রিগণের সঙ্গে চলিয়াছেন। কুরুর মহাশয় ভক্তসঙ্গে গমন করিতেছেন, কাজেই এই জন্মে কুরুর হইলেও তিনি ভক্তির পাত্র। শিবানন্দ প্রত্যহ সেই কুরুরকে ডাকিয়া আহার দেন। এক নাবিক কুরুরকে পার করিলে অস্থাকাণ করিল। শিবানন্দ অস্থানয় বিনয় করিলেন, নাবিক গুনিল না, তথন দশ পণ কড়ি দিয়া কুরুরকে পার করিলেন। এক দিন প্রভাতে শিবানন্দ কুরুরকে দেখিতে পাইলেন না। তথন সেবকের মুথে গুনিলেন যে, সে গত রজনীতে তাহাকে আহার দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। শিবানন্দ ছংণিত হইয়া কুরুর তল্লাস করিতে দশ জন লোক পাঠাইলেন। কুরুর পাওয়া গেল না। শিবানন্দ উহাতে আস্তরিক ছংগিত হইলেন। এমন কি উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিলেন।

কথা এই, শিবানন্দ সেনের মনে বিশ্বাস এই আছে যে, এই কুরুর সামান্ত বস্তু নহেন, কোন মহাজন হইবেন, নতুবা বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া ভক্ত-গণের সঙ্গে প্রভুর নিকটে কেন যাইভেছেন ? শিবানন্দ সেন শাস্ত হইয়া লানাহার করিলেন, পরে ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলে প্রভুর ওখানে গমন করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে ভক্তগণ একদিন প্রভুকে দশন করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন সেই কুরুর প্রভুর অন দূরে বসিয়া আছেন, আর প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। সে কিরপে? না, প্রভূ নিজ হত্তে তাঁহাকে নারিকেল-শভ্তথণ্ড ফেলাইয়া দিভেছেন, আর কুরুর তাহা ভক্ষণ করিতেছেন। আবার প্রভূ বলিতেছেন, "রুফ্ক বল", আর কুরুর প্রকৃতই "রুফ্ক" বলিতেছেন। শিবানন্দ সেন অমনি কুরুরকে প্রণাম করিয়া আপনার শত্ত অপরাধ জানাইলেন। সেই কুরুর তাহার পরে অদর্শন হইলেন, সেই দিন হইতে আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

প্রীকান্ত শিবানন্দের ভাগিনা। প্রভুর ক্লপাতে তিনি বড় ভাগাবান।

একবার তিনি প্রভুর নিকট একক গমন করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে

ছই মাস নিকটে রাথিয়া ছিলেন। শিবানন্দ তাঁহার নিয়ম মত যাত্রী

লইয়া নীলাচলে যাইতেছেন। এবার তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও •

অস্তান্ত বৈঞ্চব গৃহিনীও আছেন। তাঁহার স্ত্রীকে কেন সঙ্গে লইলেন তাহার

কারণ বলিতেছি। তিনি ৭৮৮ বংসর পূর্বে প্রভুকে দর্শন, করিতে গিয়া
•ছিলেন, তথন প্রভু শিবানন্দকে বলিয়াছিলেন বে, তোমার এবার একটা

পুত্র হইবে, পরমানন্দপুরী গোসাঞির নামে তাহার নাম রাথিবা। তাহার

স্ত্রী অন্তঃস্বত্তা ছিলেন, শিবানন্দ সেন বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন

তাহার একটা পুত্র হইয়াছে। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে এই পুত্রের নাম পরমানন্দ

দাস রাথিলেন।

শিবানন্দ সেনের মনের সাধ এই যে, পুত্রটীকে লইয়া তিনি প্রভুকে দেখাইবেন। কিন্তু শিবানন্দ সেনের এই শেষ পুত্র, তাহার গর্ভগারিণী পুত্রটিকে অত দুরদেশে যাইতে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। কাজেই শিবা-নন্দ তাঁহার ঘরণীকে দঙ্গে করিয়া আর শিশু পুত্রটাকে কোলে করিয়া, শীলাচলে প্রভার দর্শন করিতে চলিলেন। পথে ঘাইতে স্থানে স্থানে ঘাটিতে দান দিতে হয়। এক ঘাটিতে কয়টা ভক্ত গণিয়া শিবানন্দ সেন তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া ওপারে গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন, আপৌ ঘাটিতে দান ব্ৰিয়া দিতে জামিন স্বৰূপ বহিলেন। তাঁহার আসিতে ি । ইইয়াছে স্কুতরাং ভক্তগণের বাসা হয় নাই। শ্রীনিত্যানন ক্ষুধায় কাতর হইয়া শিবানন সেনের তিন্টী পুত্রকে শাপ দিতেছেন। বলিতেছেন, "যেমন শিবা আমাকে ক্ষুধায় ক্লেশ দিতেছে, তেমনি তাহার তিনটি ছেলে ম'রে যাউক।" কিন্ত বিবেচনা করে দেখুন, শিবার কোন অপরাধ নাই। অপরাধের মধ্যে শত শত ভক্তগণকে পালন করিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে পুরী নগরীতে কইয়া যাইয়া থাকেন, ও যাইতেছেন। তাহার পরে ভক্তগণ্কে যে বাদা দিতে বিলম্ব হইয়াছে, ভাহাতে তাঁহার তিল্মাত্র দোষ নাই। ঘাটী-রক্ষক তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই, তিনি সকলকে ছাড়াইয়া সেই ব্যক্তির ় যে দেয় তাহা দিবার নিমিত্ত আপনি দেখানে ছিলেন। অতএব শিবার কোন অপরাধ নাই। যত অপরাধ সমুদার আমার ঠাকুর নিতাইয়ের। তাহার পরে শুরুন। নিতাই শিবানন্দের ঘর্ণীকে শুনাইয়া তাঁহাদের পুত্রকে

শাণিয়াছেন। বরণী ইহাতে ভয়ে ও হৃংধে অতি কাতর হইয়াছেন। শিবানক্ষ বাত্রিগণ মধ্যে আগমন করিলে তাহার পত্নী ভর পাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন বে, গোসাঞি তিন পুত্র মরুক বলিয়া শাপ দিয়াছেন। শিবানক হাসিয়া স্তাকে বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? আমার তিন পুত্র মরিবে মরুক, গোসাঞির বালাই লইয়া মরিয়া ঘাউক।" ইহাই বলিয়া নিতাইয়ের নিকট আসিলেন। নিতাই শিবানককে পাইয়া অমনি উঠিয়া এক লাখি মারিলেন! শিবানক লাখি থাইয়া আর কিছু না বলিয়া, শাদ্র শীদ্র বাসা করিয়া ঠাকুরকে সেথানে লইয়া গেলেন। নুসেথানে য়ানাহার করিয়া সকলে শান্ত হইলেন।

তথন শিবানন্দ দেন গদগদ হইয়া নিতাইকে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার দিন স্থপ্রভাত। তোমার চরণরেণু ব্রহ্মার ছলভি ধন। আমি তাহা অনায়াদে পাইলাম। আজ আমার জন্ম সার্থক, এ দেহ প্ৰিত্ৰ হইল।" নিত্যানন্দ অগ্ৰে চঞ্চলত। ক্রিয়াছেন, বাদা পাইয়াই একটু অন্তাপের উদর হইয়াছে। তাহার পরে শিবানন্দ যখন আবার স্তব আবিধ করিলেন, তথন "অভিমান শুন্ত, অক্রোধ, প্রমানন্দ" নিতাই নিজে উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অবশ্র ঠাকুরের অন্যায়, কিন্তু অদৈতের জ্রোধ, কি নিতাইয়ের জ্রোধ কেবল "হাস্তময়" বই নয়! জগতে জানে "নিতাই মারি খাইয়া দয়া করেন।" যে ঠাকুর মারি খাইয়া मत्रा करतन, जिनि व्यवश्च मातिष्ठां अन्या करतन। भिवानम जांश जानि जन, আর জানিয়াই লাথি থাইয়া নিত্যাননের পায়ে ধরেন। কিন্ত শ্রীকান্ত অল বয়স্ক। তাহার মাতৃল পিতৃ সম্পর্কীয়, মাতৃল দেশ মধ্যে গণ্যমান্ত! তিনি.শত শত ভজের সমুখে লাখি থাইলেন, ইগতে ভাহার ক্রোধ হইল। তাই বলিলেন, "গোসাঞি থাঁছাকে লাগি মারিলেন, তিনি সামাপ্ত লোক নহেন, তিনিও মহাপ্রভুর একজন পার্যন। ঠাকুরালী করিবার বৃঝি আর श्रीन शहिलन ना ? जागि याहे, প্রভুৱ নিকট এ সমুদায় কথা নিবেদন করিব।" এই ভয় দেখাইয়া শ্রীকাস্ত সমস্ত দগী ছাড়িয়া অগ্রবর্তী হইলেন।

শ্রীকান্ত যাইয়া একবারে প্রভূর নিকট উপস্থিত ও টাহাকে সাপ্তাক্তে প্রণাম করিলেন। গোবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন, বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি কর কি ? গায়ের পেটাঙ্গি না খুলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছ ?" কথা এই, অতি বড় গুরুজনকে প্রণাম করিবার আগে যেমন জুতা খুলিতে হয়, তেমনি অঙ্গরক্ষকও খুলিতে হয়। পেটাঞ্চি মানে অঙ্গরক্ষক (আঞ্চরাথা)। যেমন পিরাণ কি মেরজাই। এখন যেমন ভদ্রলোকে পিরাণ গায়ে দেন, তথন পেটাঞ্চি গায়ে দিতেন।

প্রভূ বলিলেন, "গোবিল! প্রীকাস্তকে কিছু বলিও না। মনে বড় ছঃখ পাইয়া আসিয়াছে। উহার যাহাতে স্থথ হয় তাহাই কর।" এই কথা শুনিয়া প্রীকাস্ত বুঝিলেন যে, সর্কাক্ত প্রভূ তাহার মনের কি ছঃখ ভাহা বলিবার অত্যে আপনি অবগত হইয়াছেন। স্থতরাং তিনি যাহা বলিবেন মনে কবিয়া আসিয়াছেন ভাহা আর বলিলেন না। বিশেষতঃ অস্তবে যে একটু মলিনতা হইয়াছিল, প্রভূর দশনে ভাহা তথন অস্তর্ধিত হইয়াছে।

প্রভু বলিতেছেন, "থ্রীকান্ত, কে কে আদিতেছেন ?" খ্রীকান্ত নাম বলিতেছেন, এমন সময় প্রীঅইন্ত প্রভুর নাম গুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "আচাদ্য এখানে কি জামাদ্য দেখিতে আদিতেছেন ?" এ কথা গুনিয়া সকলে চমকিত হইলেন। প্রভুর মুথে কর্কশ বাক্য কেহ কথন গুনিতে পান না। তাহার পরে প্রীঅইন্ত প্রভুকে প্রভু যত ভক্তি করেন এমন আর কাহাকেও নহে, এমন কি পুরী ভারতীকেও নহে। সরুপ প্রভৃতি ঘাহারা উপস্থিত, তাঁহারা এই কথা গুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রভু খ্রীঅইন্ত প্রভু সম্বন্ধে প্ররূপ কর্কশ কথা কেন বলিলেন। কিন্তু প্রভু আনানই তাঁহাদের মনের তর্কের মীমাংসা করিলেন। কারণ উপরের কর্কশ বাক্য বলিরাই আবার বলিতেছেন, "খ্রীকান্ত বলিতে পার, আচার্যের এবার রাজার নিক্ট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে?" খ্রীকান্ত এ কথার কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। "রাজার নিক্ট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে" প্রভুর এ কথার তাৎপর্যা ক্রমে বলিব।

শিবানন্দ দেন ইহার পরে পুত্রকে কোলে করিয়া শত শত ভক্তের সহিত
নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রভুত্ত তাঁহার শত শত ভক্তগণ সহ তাঁহাদিগকে অগ্রবন্ধী হইয়া লইতে আসিলেন। যথন হুইদলে দেখাদেখি হইল,
তথন মহাকলরব উঠিল। পরমানন্দের বয়স তথন সাত বংসর। তিনি গুনিয়াছেন
যে, শ্রীগোরাক্সপ্রভুকে দেখিতে যাইতেছেন। আবার পিতার কোলে থাকিয়া
গুনিলেন যে, অগ্রে যাহারা আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রভু আছেন্।

তথন তিনি ব্যগ্র হইয়া পিতাকে জিপ্তাসা করিতেছেন, "বাবা, গৌরাঙ্গ কে, আমাকে দেখাইয়া দাও।" তাহাতে শিবানন্দ দেন কি উত্তর দিলেন, তাহা তিনি (প্রমানন্দ দাস) পরে চৈত্যুচন্দ্রোদয় নাটক নামক যে গ্রন্থ লিখেন তাহার একটী শ্লোকে এই? প বর্ণনা করিয়াছেন:—

> বিত্যাদাম ছাতিরতিশয়োৎকণ্ঠকন্তীরবেক্স, ক্রীড়াগামী কনকপরিবজাঘিমোদ্দামবাহঃ। সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ, শ্রীগৌরাঙ্গক্ষ,রতিপুরতো বন্যতাং বন্যতাং ভোঃ॥

যথন পরমানদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, গৌবাঙ্গ কই ?" তথন শিবানদদ দক্ষিণ হস্ত দ্বাবা প্রীগৌবাঙ্গকে দেথাইয়া ক্রোড়স্থিত পুত্রকে বলিতেছেন, "হে বালক, আমাদের প্রভূকে, তাহা কি দেথাইয়া দিতে হয় ? ঐ যে সোণার বরণ, দীর্ঘ তেজোময় বস্তুটী, বাঁহার কমলনয়ন দিয়া অবিরত প্রেমধারা পড়িতেছে, উনিই প্রীগৌরাঙ্গ। হে পুত্র, উহাঁকে প্রণাম কর।" ইহা বলিয়া কোল হইতে পুত্রকে নামাইলেন, ও পিতা পুত্র দূর হইতে ভূমিলুটিত হউয়া প্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন।

পূত্রটীকে লইয়া প্রীগোরাঙ্গের চরণে কিরপে উপস্থিত করিবেন, শিবানন্দ ইংই ভাবিতেছেন। যেহেতু প্রভুর বাদায় সর্ম্বনা লোকে পূর্ব। কয়েক দিন পরে একটা স্থযোগ উপস্থিত হইল। যেখানে তিনি তাঁহার স্ত্রী-পূত্রাদি লইয়া বাদা করিয়াছিলেন, এক দিবদ প্রভু তিনটা ভক্ত সমভিব্যাহারে তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। শিবানন্দ সেন ও তাঁহার ঘরণী ইহা দেখিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া শিবা-নন্দ করজোড়ে বলিলেন, "ভগবন্! একবার দাসায়নংসের বার্টাতে পদশ্লি দিয়া যাইতে আজ্ঞা হয়।"

প্রভুকে শিবানন্দ সেন এরপ নিবেদন করিলে, প্রভু, "ভোষার যাহা অভিক্রচি" বলিয়া স্বীকার করিলেন। এথানে আর একটা কথা বলা কর্তুবা। প্রভু কথনও স্ত্রীলোকের মুথ দেখিতেন না। কিন্তু থাহাদের উপর বাংসলাভাব, কি থাহারা গুরুজন, এরূপ স্ত্রীলোকের সহিত তিনি এরূপ ব্যবহার করিতেন না। শিবানন্দের পত্নীকে তিনি কন্তার স্তায় মেহ করি-তেন, এবং শিবানন্দ সেনের বাড়ীতেও পূর্কে গিয়াছেন।

প্রভুকে বাদায় আনিয়া দেন মহাণয় দেই দপ্তমবর্ষীয় পুত্রকে তাঁহার দমীপে

উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! এই তোমার সেই বরপুত্র, ইহার এই আপনার আজাক্রমে পরমানন্দ দাস রাধিয়াছি, আর আপনি ইহাকে রূপা করিকেন বলিয়া এত দ্রে ক্রীচরণে আনিয়াছি।" ইহাই বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, "পুত্র, ক্রীভগবান্কে প্রণাম কর।" বালক পরমানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন, প্রভু বলিলেন, "তোমার দিব্য পুত্র হইয়ছে।" ইহাই বলিয়া মেহার্গ্র হয়া তাহার মন্তকে চরণ দিতে গেলেন। শিশু পরমানন্দ ইহার তাৎপর্যা না ব্রিয়া মন্তক নত করিলেন না, বরং মুখব্যাদন করিলেন। বাল্য স্বভাব-বশতঃই হউক, বা প্রভু ইছয়াক্রমেই হউক, এইরূপে মুখব্যাদন করিলে, প্রভু তাহার চরণাক্ষ্ম বালকের মুখে দিলেন। আশ্চর্যোর বিষয়, এই বালক ইহাতে বিরক্ত না হইয়া, কি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, বেমন শিশুসন্তানে ন্তন্পান করে সেইরূপে ছই হস্তে সেই প্রীপদ ধরিয়া, অতি সভৃষ্ণ মনে সেই অসুষ্ঠ চুষিতে লাগিলেন!

প্রস্থান এই চরণাঙ্গৃষ্ঠ মুখের মধ্যে দিলেন, তথন কি বলিলেন তাহা পুরনানন্দ দাদের "বৃন্ধাবনচম্পৃতে" লিখিত আছে: – (শ্বরণ থাকে, এই প্রমানন্দ প্রভুৱ বরে দৈববিদ্যা পাইয়া কবিরূপে জগতে বিদিত হইলেন। তিনি চৈতভাচরিত, বৃন্ধাবনচম্পু ও চৈতভাচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি কয়েকথানা গ্রন্থ লিখেন; অতএব এই যে কাহিনী বলিতেছি ইহা তিনি স্বয়ং তাঁহা গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।)

বৎসাস্বাদ্য মূহঃস্বয়া রসনয়া প্রাপব্য সৎকাব্যতাং দেয়ং ভক্ত জনেযু ভাবিযু স্কুরৈছ প্রাপ্যমেতত্ত্বরা।

"হে বংশু, দেব ধূর্লভ বস্তু স্বয়ং আসাদন করিয়া ভাবি ভক্তগণকে প্রকাশ করিবে," ইহা বলিয়া প্রমানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু ঠাঁহার অঙ্গুষ্ঠ স্থামার মুথে দিয়াছিলেন।"

পরমান পদাস্ঠ চ্বিতেছেন, প্রভু উহা বালকের মুখ হইতে আনিয়া বলিলেন, "বংশু, রুফ রুফ বল।" পরমানন্দ কিছু বলিলেন না। তথন আবার বলিলেন, "রুফ রুফ বল"। তবু পরমানন্দ দাদ কিছু বলিলেন না। তথন বালকের পিতামাতা ব্যগ্র হইয়া, পুত্রকে রুফ বলাইবার নিমিত্ত অন্থনয়, তাড়না, ভয় প্রদর্শন, প্রভৃতি নানা মত উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা বলিলেন না। ইহাতে বালকের পিডামাতা মন্মাহত ও শেন প্রভু প্যান্ত অপ্রতিভ হইলেন।

তথন প্রাস্থ বেন বিশ্বর ভাব দেখাইরা কোভ করিরা বলিতে লাগিলেন, "হার! আমি বিশ্ব-সংসারকে ক্ষণ-নাম বলাইলাম, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না ?" প্রভুর সঙ্গে সরূপ দামোদর ছিলেন, তিনি বলিলেন, "প্রভু, আপনি ক্ষণ-নাম মহামন্ত্র এই বালককে দিলেন, বালক মনে ভাবিত্তে, যে, সে উহা কিরূপে প্রকাশ করিরা উচ্চারণ করিব। এই বালক যে নীরব হইরাছে সে সেই নিমিত, আমার ইহাই নিশ্চর বোধ হয়।"

তথন প্রভূ বলিলেন, "তাই কি হবে ? ভাল তাই যদি হয়। হৈ বংস! যাহা কিছু হয় তাহা বল।"

ইহাতে বালক উঠিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে একটা শ্লোক প্রস্তুত করিয়া বলিল। (মনে থাকে তাহার তথন ক থ পাঠ হইয়াছে কি না তাহা সন্দেহ।.) প্রমানন্দের শ্লোক যথা:—

> শ্রবদোঃ কুবলয় মক্ষোরঞ্জনমূরদো মহেক্তমণি দাম। বুন্দাবনতরূপীনামণ্ডনমথিলং হরির্জয়তীতি॥

অর্থাৎ 'বিনি ব্রজ যুবতীগণের কর্ণে কর্ণোৎপল, নয়নে স্থবন অঞ্জন, বক্তঃস্থলে নীলকান্তমণিময় হারের স্বরূপ ও তাঁহাদিগের স্ব্পাঞ্জের অথবা অথিল ব্রহ্মাণ্ডের ভূষণ, সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন।"

ইহাতে শিবানন্দ, তাঁহার পদ্ধী ও প্রভুর সঙ্গী যে দুইজন ভক্ত ছিলেন, সকলে আনন্দে ও বিশ্বয়ে অভিভূত হইলেন।

তথন প্রভূ বলিলেন, "বংদ! তুমি উত্তম কবি হইবে। তুমি এই স্নোকের প্রথমে ব্রজান্ধনাদিগের কর্ণভূষণের বর্ণন করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম অদ্যাবধি কবি কর্ণপূর হইল।" পূর্বে বলিয়াছি এই কবিকর্ণপূর ক্বত প্রত্তক এখন বৈঞ্বজগতে অনস্ত আনন্দ দিতেছে। তাঁহার ক্বত প্রতিত্ত চন্দোদ্য নাটকে প্রিগোরান্ধের লীলা বর্ণনা করিয়া পরে তিনি বলিতেছেন,

প্রীচৈত অকথা বথানতি যথানূইং যথা কর্ণিতং জগ্রন্থে কিয়ন্তী তদীয় কুপয়া বালেন বেষং ময়া। এতাংতৎ প্রিম মণ্ডলে শিবশিব স্মৃত্যিকশেষং গতে, কো জানতি শূণোতু কন্তদন্যা কৃষ্ণ স্বায়তাং॥

ইহার ভাবার্থ এই, "আমি অজ্ঞান বালক এটাোরাঙ্গের রুপা (অর্থাৎ পদাস্থতির রঙ্গ) পাইয়া যাহা লিথিলাম ইহা দত্য কি মিথাা তাহা তাঁহার ভক্তগণ বলিতে পারেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলে অন্তর্ধনি হইলেন। স্থতরাং আমি সত্য লিখিলাম কি মিথা লিখিলাম তাঁহারা ব্যতীত আর কে বলিবে ? তবে, হে কৃষ্ণ, তুমি অন্তর্থামী, তোমাকে আমি সাক্ষী মানিলাম। আমি যদি সত্য লিখিয়া থাকি, তবে তুমি অবশ্র আমার প্রতি তুই হুইবে, (এবং যদি মিথাা লিখিয়া থাকি তবে দণ্ড করিবে)। \*

শ্রীঅদৈত প্রভুকে মহাপ্রভু যে কর্কণ বাক্য বলেন, এ কথা পর্কে বুলিয়াছি। কিন্তু শ্রীঅহৈত যথন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন তথন প্রভু তাঁহার সহিত পূর্ব্বের স্থায় ব্যবহার করিলেন। তিনি যে কোন কারণে শ্রীঅহৈতের উপরে বিরক্ত হুইয়াছেন তাহা তাঁহাকে জানিতে দিলেন না। একদিন বাউল বিশ্বাস প্রভকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি উঠিয়া গেলে প্রভু গোবিন্দকে আজা করিলেন যে, "বাউল বিশ্বাসকে আমার এখানে আর আসিতে দিও না।" এই বাউল বিশ্বাস শ্রীঅদৈতের শিষ্য ও তাঁহার বাড়ীর প্রধান কর্মচারী। অবৈত প্রভর বৃহৎ পরিবার, ছয় পুল, ছই স্ত্রী। শ্রীঅহৈতের ভাণ্ডার যেন অক্ষয়, তিনি এইরূপ ভাবে অর্থ ব্যয় করেন। সংসারে সেই নিমিত্ত চির্নিন অনাটন। বিশ্বাস মহা-শয় দেখিলেন যে, উডিয়ার রাজা গোডীয়গণের নিতান্ত ভক্ত হইয়াছেন 1 তথন শ্রীঅহৈত প্রভুর অচল সংসার কুলাইবার নিমিত্ত এক গোয় স্ফলন করিলেন। তিনি রাজার নিকট এক পত্র লিখিলেন, 🖘 ্ত লেখা ছিল যে, শ্রীঅদৈত স্বয়ং ঈশ্বর, তবে তাঁহার কিছু ঋণ হইয় সহারাজের নিকট প্রার্থনা সেই ঋণ শোধের নিমিত্ত সাহায়। এই পত্র কেমন করিয়া ঘুরিয়া মহাপ্রভুর হাতে পড়িল। তাহাতে প্রভু কুন্ধ হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে প্রত্যক্ষে কিছুই বলিলেন না, তবে "বাউল বিশ্বাস" মহাশয়কে তাঁহার নিকট আসিতে নিষ্ধে করিলেন। যথন বিশ্বাস মহাশয়ের উপর ঐ দণ্ড হয়, তথন প্রভ হাসিয়া বলিলেন, "রাজার নিকট বিশাস যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে শ্রীমহৈত আচাধ্যকে ঈশ্বর সাব্যস্ত করিয়াছেন। এ ঠিক, বেহেতু তিনি প্রকৃতই ঈশর। কিন্ত ঈশবের ঋণ হইয়াছে, এ কথা বলা বড় অপরাধের কথা; এই জন্মই তিনি দণ্ডার্ছ, অতএব তিনি যেন আমার এথানে আর না আইদেন।"

এই কবিকণপুর বংশীর একজন ভক্তকে আমরা দর্শন করিয়াছি। তিনি জীমভাগবত বাদ্লা পদে। অস্বাদ করিয়াছেন। অর্থাভাবে মৃল্লাখন করিছে পারিভেছেন না।

শ্রীঅধৈত প্রভূ ইহার কিছুই জানেন না। এই যে রাজার নিকট পত্র লেখা হইমাছে, ইহা শ্রীঅদৈত প্রভূব অজ্ঞাতসারে। তিনি যথন বিশ্বাদের প্রতি প্রভূব দণ্ডের কথা শুনিলেন, তথন নিতান্ত লক্ষা পাইয়া প্রভূব নিকট যাইয়া বলিলেন, "তুমি বিশ্বাদকে দণ্ড করিয়াছ, কিন্ত তাহার অপরাধ কি? আমাকে দণ্ড করা কর্তব্য, যেহেতু সে যাহা করিয়াছে, সে আমারই জন্ত।" প্রভূ তথনি হাসিয়া বিশ্বাদকে নিকটে ভাকিলেন, ভাকিয়া বলি-লেন, "তুমি কার্য্য ভাল কর নাই। প্রক্রপ কার্য্য আর করিও না।" প্রকৃত কথা, যদি প্রভূ-পার্যদগণ রাজার দারস্থ হয়েন, তবে প্রভূব ধর্মের প্রতি লোকের অনাদর হয়।

শিবানল সেন শুনিলেন যে, অম্বিকা কালনার নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে মহাপ্রভুর প্রকাশ হইরাছেন। প্রভুর লীলালেথকগণ বলেন যে, প্রভু জীব নিস্তারের বছবিধ উপায় করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আচার্য্য স্টি, যেমন ক্ষণ্ডলাস গুরুমালী। আপনি তিন প্রকারে জীবকে শিক্ষা দিতেন, প্রথমতঃ— সাক্ষাদর্শন দিয়া। প্রীক্ষেত্রে জগতের লোক গমন করেন, করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ— "আবিভূতে" ইইয়া। যেমন শচীর বাড়ীতে জননীপ্রদত্ত অয় ব্যঙ্গন আহার। শচী অয় ব্যঙ্গন রান্ধিয়া ক্রন্সন করিতেছেন, আর বলিতেছেন "আমার নিমাই বাড়ী নাই, আমি ইছা কাহাকে দিব ?" ইছা বলিতে বলিতে বিহলল হইলেন, দেখিলেন যেন নিমাই আদিলেন। তথন বিদ্যা নিমাইকে যত্ন করিয়া থাওয়াইলেন। পরে চেতন পাইলেন, তথন ভাবিলেন "এই সমুদায় স্বল্গ হইবে। কারণ নিমাই ত আমার এথানে নাই, নিমাই প্রীক্ষেত্রে।" ইহাকে বলে "আবির্ভাব"। এইরূপ শচীর গৃহে সর্ম্বাণ হইত।

আর এক উপায়ে প্রভু জীব উদ্ধার করিতেন, দে "আবেশ"। প্রভু
নকুল ব্রন্ধচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি-ধর্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন।
নকুলের বয়ঃক্রম অয়, বর্ণ গৌর, অঙ্গের শোভা চমৎকার। প্রভু সেই শরীরে
প্রবেশ করাতেই, নবীন ব্রন্ধচারী গ্রহগ্রপ্রায় হইয়া নাচিতে কাঁদিতে ও হাসিতে
লাগিলেন। আর সকলকেই বলেন "রুফ্ক বল"। দেশে এ কথা প্রচার হইল,
নকুলের দেহে শ্রীগৌরান্দের প্রকাশ হইয়াছে। এ সংবাদ শুনিয়া অবশু শিবানন্দ তথ্য কি জানিবার জন্ম সেধানে চলিলেন। শিবানন্দ দেখেন অসংখ্য
লোক জুটিয়াছে, ব্রন্ধচারীর দর্শন পাওয়া ছ্বিট। শিবানন্দ মনে মনে প্রভুকে

বলিতেছেন, "যদি সতাই আমার প্রাভূ তুমি নকুলের দেছে প্রবেশ করিরা থাক, তবে আমি যে আদিয়াছি, তাহা অবশু তুমি জান। তবে তুমি অবশু আমাকে ডাকিবা, ডাকিয়া আমার কি ইষ্টমন্ত্র তাহা বলিবা। প্রাভূ, তাহা হুইলেই আমার মনের সন্দেহ যাইবে।"

শিবানন্দের মনে অবপ্রই গোরব আছে যে, তি ্রিভুর উপর দাবি রাথেন। অতএব, সত্য যদি প্রভু নকুলের এ দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে জানিবেন ও তাঁহার নিজের মনস্কাম দিদ্ধি করিবেন। শিবানন্দ লোক সংঘটের বাহিরে দাঁড়াইলা প্রভুর নিকট মনে মনে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে তুই চারি জন লোক দোড়িয়া আসিল। আসিয়া শিবানন্দ সেন কে?" বলিয়া খুঁছিয়া বেড়াইতে লাগিল। শিবানন্দ সেন কে? তাঁহাকে ঠাকুর ভাকিতেছেন।" একথা শুনিয়া শিবানন্দ দোড়িয়া গিয়া বন্ধচারীকে প্রণাম করিলেন। ব্রন্ধচারী বলিলেন, "ভুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও? উত্তম। তোমার চারি অক্ষরের গোরগোপাল মন্ত্র"।\* এই আখায়িকাটি শিবানন্দের পুত্র তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

এইরূপ নকুল ব্রন্ধচারী প্রভুর ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। চরি-তামুত বলিতেছেন,—

> "এই মত আবেশে তারিল ভুবন। গৌড়ে দেহে আবেশের দিগদরশন॥"

অর্থাৎ গৌড়ে ষেরূপ ব্রন্ধচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রাভু ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন সেইরূপ তিনি সমস্ত দেশে করিয়াছিলেন, অর্থাৎ
নানাপানে নানাদেহে প্রবেশ করিয়া, জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই
নিমিত্ত প্রভুর প্রকট কালেই কোটা কোটা ভক্ত তাঁহার পদাশ্রম করেন।
আর এই নিমিত্ত, যদিও তিনি পূর্ব্ধবিদ্ধ দেশে মোটে আট মাস ছিলেন, এবং
সেও:অধ্যাপক ভাবে, ভক্ত বা আচার্য্য ভাবে নয়, তবু সে দেশ ভক্তিতে
প্লাবিত হইয়াছিল। শিবানন্দ সেন সম্বন্ধে আর এক ঘটনা বলিব। প্রভু
পৌষ মাসে বঙ্গদেশে আসিবেন, এ কথা শিবানন্দ শ্রীকান্তের মুথে শুনিলেন।
শুনিবা মাত্র শাকের ক্ষেত্ত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, এবং প্রভুর পথ পানে

<sup>\*</sup> একবার এক ন কথা উঠে যে "গোর-নামের মন্ত্রনাই।" কিন্তু আমরা দেবিতেছি ত্র শিলাননের মন্ত্রপোরগোপাল।"

চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভু আসিলেন না। পৌষ মাদে সংক্রান্তির দিবস জগদানন্দ ও শিবানন্দ ছই জনে প্রভুকে অপেক্ষা করিয়া "ঐ এলো" ভাবে, কি "পড়ে পাতার উপরে পাত, ঐ এলো প্রাণ নাথ", ভাবে, কাটাইলেন। প্রভু আসিলেন না। তথন ছই জনে হাহাকার করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেখানে নৃসিংহানন্দ ব্রন্ধচারী আসিলেন। ইইার পূর্ব্ব নাম ছিল প্রছায়, প্রভু তাঁহার নাম রাথেন নৃসিংহানন্দ, থেহেভু ব্রন্ধচারী প্রহলাদের ঠাকুরের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন।

ঐ ব্রহ্মচারীর ভজন ছিল মানসিক। যোগশাস্ত্রের নামে অনেকে উন্মন্ত হয়েন, কিন্তু যেমন জ্ঞানযোগ, তেমনি ভক্তিযোগ বলিয়া আর একপ্রকার যোগ আছে। সে অতি মধুর সামগ্রী। জ্ঞানখোগের যেরূপ সমাধি আছে, ভক্তিযোগেরও দেইরূপ সমাধি আছে। যেমন প্রভ সর্গাদের পরে চারি দিবদ পর্যান্ত সমাধিস্থ ছিলেন। এই নুসিংহ মনে মনে প্রভুর ভজনা করিতেন। প্রভ যেবার গৌড় হইয়া বুলাবন গমন করেন সেবার প্রভুর ফিরিয়া আদিবার অত্রেই এই ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন যে, প্রভুর এবার বুলাবন যাওয়া হইবে না, তিনি কানাইয়ের নাটশালা হইতে ফিরিয়া আদিবেন। এ কথা গুনিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কৰিশাছিলেন যে, তিনি এই সংবাদ কিরুপে জানিলেন ? নুসিংহ তাহার উত্তরে বলিয়া-ছিলেন যে, প্রভু যেমন বুলাবন গমন করিতেছিলেন, তিনি ( নৃসিংহ ) মনে মনে তাঁহার পথ যোজনা করিতেছিলেন। নুসিংহ ভাবিলেন, পথ হাটিয়া প্রভুর হঃথ হইবে, অতএব তাঁহাকে ভাল পথে লইয়া ঘাইবেন। তাই মনে মনে পথ করিতেছেন, সে পথে কক্ষর ও ধুলা নাই, পথের ছ'ধারে কুম্ম বৃক্ষ, তাহার উপরে পক্ষিগণ গান গাইতেছে। কুম্বদের শোভায় ও গল্পে দিক্ আমোদিত করিতেছে। এই পথ মনে মনে করিয়া প্রভুকে মনে মনে সেই পথে লইয়া হাইতেছেন। প্রভুর জগ্রে মনে মনে ফুল ছড়াইতেছেন, যে তাঁহার শ্রীপদে চলিতে ব্যগা নালাগে। প্রত্যহ প্রভুকে মনে মনে ভোগ দিতেছেন, দিবাভাগে একবার আর সন্ধার পরে এক-বার, উত্তম কুটীরে শয়ন করাইতেছেন, ও পদ সেবা করিরা বুম পাড়াই-ভেছেন। এইরূপ করিতে করিতে হৃসিংহ মনে মনে প্রভূকে কানাইর নাটশালা পর্য্যস্ত লইয়া গেলেন, কিন্তু আর পারেন না, আর কোন ক্রমে মনে মনে পথ বান্ধিতে পারেন না। তাই তিনি বলিমছিলেন, "প্রস্তু कांत्र कश्ववर्षी इटेरवन ना।" এই नृत्रिःह निवानन ও अन्नानरमन प्रास्त्र কারণ শুনিয়া দম্ভ করিয়া বলিলেন, "এই কথা ? আমি প্রভুকে আনিতেছি, আনিয়া তোমার এথানে তাঁহাকে ভূঞাইব।" ইহা বলিয়া নুসিংহ ধ্যানস্থ ছইয়া রহিলেন। তিনি নয়ন মুদিয়া চিততেক সংঘম করিয়া উহা বাহ্য • । জগৎ হইতে পথক করিলেন। পরে চিত্তকে প্রভর নিকটে লইয়া চলি-লেন। চিত্ত চলিলেন। চিত্ত কথন আত্মবিশ্বত হইয়া তাঁহার যে কার্য্য ' থাহা ভলিয়া অন্তদিকে যাইতেছেন, নুসিংহ তাঁহাকে চাবুক মারিয়া আবার ঠিক পথে আনিতেছেন। এইরূপ বহু কণ্টে চঞ্চল চিভকে প্রভুব নিকট লইয়া গেলেন। তথন প্রভুর চরণে পড়িলেন, অন্ধুনয় বিনয় করি-লেন, করিয়া প্রভকে সন্মত ও সঙ্গে করিয়া শিবানন সেনের বাড়ী আনিতে লাগিলেন। আনিবার সময় আবার তাঁহার চিত্ত ঐরপ চাঞ্চল্য করিতেছেন। কথন নিজ কার্য্য ভূলিয়া গিয়া প্রভুকে একেবারে হারাইতেছেন, আবার তল্লাস করিয়া ধরিতেছেন। কথন চিত্ত পরিপ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। এইরূপে প্রভুর নিকট যাইতে ও তাঁহাকে আনিতে তাঁহার চিত্তের, তুই দিন গেল। ইহাকে বলে ভক্তিযোগ। যাহা হউক তিন দিনের দিন নুসিংহ প্রভুকে শিবানন্দের বাড়ী উত্তম রূপে ভূঞ্জাইলেন 🗸

কিন্ত হৃংথের মধ্যে এই, প্রভু যে আসিয়া সমুদায় আহার করিলেন, নৃসিংহের মূথের কথা ব্যতীত ইহার আর কোন প্রমাণ রহিল না। ্রেডু কিন্ত ইহার প্রমাণ পরে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এক দিবদ নীল*্র*ান, কথার কথার এই সমুদায় কথা অর্থাৎ বেরপে নৃসিংহ তাঁহাকে লইয়া পিয়াছিলেন, বলিলেন। প্রভু আরও বলিলেন, সমুদায় দ্রব্যই অতি চমৎকার পাক হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া তখন শিবানন্দের বিশ্বাস হইল যে, প্রকৃতই প্রভু তাঁহার বাটী যাইয়া তাঁহার দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন।

ইহাকে বলে "আবির্ভাব"। অর্থাৎ প্রভু উদদ্দ হইয়াছেন, কেহ কেহ দেখিতে পাইতেছেন, সকলে নহে, কেহ কেহ। এক্লপ প্রভুৱ আবির্ভাব শচীর মন্দির প্রভৃতি নানাস্থানে হইত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শিবানন্দের সঙ্গে তাঁহার পত্নী ও পুত্র চলিয়াছেন, এবং অন্তান্ত ভক্ত গৃহিণীও চলিয়াছেন। দেই সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর মোদক ও তাঁহার ঘরণী চলিয়াছেন। ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিলে প্রভু সচেতন হয়েন, আর যত দিন তাঁহারা সেগানে বাস করেন ততদিন সেইরূপে

থাকেন, থাকিয়া তাঁহার প্রাচীন দেশীয় ও গ্রামন্ত সঙ্গিগণের সহিত আলা-भनां ि करत्न । भत्रास्थत यारेश প্রভুকে দণ্ডবৎ कतिराम । देनि एक ख নবদ্বীপ্রাদী তাহা নহে, প্রভুর পাডায়, এমন কি তাঁহার বাডীর নিকট ॰ বাস করেন। কাজেই ছোট বেলা প্রমেশ্বরের নন্দন মকুন্দের সহিত প্রভ থেলা করিতেন। আর পরমেশ্বর প্রভূকে অনেক সন্দেশ খাওয়া-ইয়াছিলেন। এই প্রমেশ্বর যথন আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "আমি প্রমেশ্বর," তথন প্রভু আন্চর্গাধিত ও আনন্দিত হইয়া তাহাকে সহাস্তে আদর করিলেন। বলিতেছেন, "খ্রীমুখ দেখিতে আসিয়াছ, বেশ করিয়াছ।" তথন প্রমেশ্বর আহলাদে আর এণকিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "আমিও আসিয়াছি, মুকুন্দের মাও আসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া প্রভু একটু দশত্ক হইলেন, ভাল মানুষ প্রমেশ্বর হয় ত "মুকুনার মাকে" প্রভর সম্মুথে আনিয়া ফেলিবে। কিন্তু পরমেশ্বর শুনিয়াছেন যে, প্রভুর নিকট "প্রকৃতির" যাইবার অধিকার নাই, তাই সন্ত্রীক না যাইয়া একক প্রভুর দর্শনে গিয়াছেন। যথন প্রমেশ্বর ছোটবেলা প্রভুকে দলেশ খাইতে দিতেন, তথন আর জানিতেন না যে কিছু কাল পরে সেই স্লেশপ্রিয়-বস্তুকে দেখিবার নিমিত্ত তাহার তিন সপ্তাহের পথ হাটিয়া যাইতে হইবে।

শ্রীমাধবেক্রপুরীর জনেক শিষ্য; যেখানে তাঁহার শিষ্য সেইখানেই প্রেম। কেবল সেই প্রেমে একজন বঞ্চিত হইলেন। তিনি রামচক্রপুরী! ইনি যদিও মাদবেক্রপুরীর শিষ্য,—যে মাধবেক্রপুরী মেঘ দেখিয়া মূর্চ্চিত হইতেন, যে মাধবেক্রপুরীর শেষ করিয়ে উচ্চারণ করিতে করিতে অস্তর্ধান করেন, যে মাধবেক্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী অহৈত আচার্দ্য প্রেছি,—তবু রামচক্র চিন্নয় নিরাকার ব্রহ্ম উপাসক। তিনি সোহহং আর্থাৎ সেই আমি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। স্কতরাং কন্ম, কি কৃষ্ণ-প্রেম এ সমুদায় তাঁহার নিকট আমোদের সামগ্রী। যথন মাধবেক্র তাঁহার অপ্রকট কালে কৃষ্ণ পাইলাম না বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, তথন রামচক্র সেধানে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশ দিবার এমন স্থবিধা পূর্ব্ধে কথন পান নাই। মাধবেক্রের তেক্ষেও ভারে তাঁহার নিকটে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি মৃত্যু-শ্যায় শায়িত, কাজেই বড় স্থবিধা পাইয়া ুবলিডেছেন, "গুরো! তৃম্বি

ব্রশ্বহানী হইরা রোগন করিতেছে ? কাগর জন্ম রোগন কর ? তুমি
যাহাকে রুফাবল তুমিই সেই রুফানা ? তোমার কি বালকের মত বিচলিত
হওরা উচিত ? রোগন না করিয়া সেই তোমার ব্রহ্মকে গানি-কর।" তথন
মাগবেক্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "তোর্ উপদেশের প্রয়োজন নাই।
একে রুফা পাইলাম না সেই জালার আমি জর্জারিত, তাহার উপরে তুই
আসিয়া আবার ক্রমে বাক্য যন্ত্রণা দিতে লাগিলি ? তুই আমার সন্মুখ
হইতে দ্র হ! তোর ও-সমুদায় কর্কশ নান্তিক-বাদ শুনিলে আমার
পরকাল হইবে না।"

যদিও রামচন্দ্রপুরী তাঁহার গুরুর সহিত এই ব্যবহার করিলেন, কিন্ত দিধরপুরী গুরুর অপ্রকট দময়ে তাঁহার মলমত্র পরিদার করা পর্যান্ত অতি যত্ন করিয়া দেবা করিয়াছিলেন, তাহাতে তৃষ্ট হইয়া মাধ্বেক্স তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত কৃষ্ণপ্রেম দিয়া যান। সে যাহা হউক, সেই রামচক্রপুরী ক্রমে এক অপরপ সামগ্রী হইলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, স্কুতরাং কোন কার্য্য মাত্র নাই, -- কেবল ভ্রমণ, এক স্থানে বছদিন থাকিতে পারেন না। আপনার ভরণপোষণের কোন ভাবনা নাই, উহা সমাঙ্গের উপর ভার। দেশ মন্দির ও অভিথিশালায় পূর্ণ, সেখানে গেলেই হইল, অন ও ছগ্ধ মিলিবে। সকল স্থানেই আদর। ভ্রমিতে ভ্রমিতে নীলাচলে প্রভর নিকট আসিয়া উপস্থিত। অভাত সন্নাসিগণ, এমন কি প্রভুর তেন্থানায় পুরী ভারতী পর্যান্ত আদিলেও, তাঁহারা প্রভুর সন্মুথে নম্র থাকেন। কিন্ত রামচন্দ্রের দে ভাব নয়। প্রভু উঠিয়া সমন্ত্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কারণ তিনি প্রভুর ওঁরস্থানীয়, স্বয়ং পুরী গোসাঞ্জিও তাঁহাকে প্রণাম ক্রিলেন। কিন্তু রামচক্রের ভাব বেন তিনি স্বয়ং মাধ্বেক্স। প্রভু প্রাণাম করিলে প্রথমে পুরী ও ভারতী ভয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু রামচল্র সে গা'তের লোক নহেন।

জগণানন্দ তাঁহাকে যত্ন করিয়া ভিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন।
জয়ে ভয়ে জগদানন্দ রামচক্রকে বড় যত্ন করিলেন। রামচক্রও উদর পূরিরা
ভোজন করিলেন, শেষে জগদানন্দকে সেই পাতে বসাইলেন, বসাইয়া বত্ন
করিয়া অক্রোধ করিয়া খুব এক পেট খাওয়াইলেন। আহার সমাও হইলে
বিলতেছেন, "জগদানন্দ! ভোমার রীতি কি ? আমি সয়াসী, আমাকে এত
যত্ন করিয়া খাওয়াইলে কেন ? আমার ধর্ম কিরপে থাকিবে ? ভোমাকের ু

কৈতভোর গণের ভয় নাই বে, সন্যাসিণণকে অধিক থাওইয়া উচ্চাদের ধর্ম নষ্ট কর ? তোমরা এত থাও ? আমি শুনেছি বে তোমরা চৈতভোর গণ বড়ই থাওয়ায় মজব্ত, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম।"

ফলকথা, "হৈততের গণ" থাওয়ায় মজবুদ তাহার সন্দেহ নাই। কারণ হৈততের গণের গুদ্ধ ভ্রন নয়। তাঁহাদের দেহ রিট করিয়া ইন্দ্রিয় বারণ করিতে হয় না। যাঁহারা দেহকে ছঃথ দিয়া ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বারণ করেন, তাহাদের কয়লা ধুইয়া উহাকে পরিষ্কার করার মত কার্য্য হয়। মাথা কুটিয়া উপবাস ও দেহে কষ্ট দিয়া পাতিত্র হওয়া যায় না। পবিত্র হইতে জাল্ল উপার অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণ দেখুন ব্রজগোপীগণ কি ব্রজগোপীর শিরোমণি রাবা, তিনি কিরূপে স্কেন্ধরী হয়েন তাহা ত জানেন? তিনি বলিয়াছেন:—

ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার,

সোণার বরণ থানি।

প্রীকৃষ্ণকে প্রেম ও ভক্তিতে হৃদয়ে জাগরিত কর, করিয়া তাঁহার স্পর্শ হুণ অনুভব কর, এবং তথন তোমার দোণার বরণ হইবে।

রামাচন্দ্রপুরী নীলাচলে আদিয়াছেন, তাঁহার এক প্রধান উদেশ্র পেভুকে কোনরপে জবদ করা। প্রভুর মহিমা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে, যাহারা তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া না মানে তাহারাও বলে যে তিনি প্রম মহাজন। রাম্চন্দ্রপুরী হিংস্রক, এ সব সৃষ্ট হয় না। নীলাচলে আদিয়া প্রভুর নিকটে রহিলেন, প্রভুর গণ কর্তৃক দেবিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার এক কার্য্য হইল প্রভুর ছিদ্র অল্বেষণ। প্রভু কি ভোজন করেন, কিরপ শঙ্গন করেন, কিরপে দিন্যাপন করেন, ইহার প্র্যাহপুদ্ধা অহসন্ধান করেন, আর প্রকারান্তরে প্রভুর উপর বিদ্বে ভাব ব্যক্ত করেন। এইরপে প্রভুর নিভা স্কা যত তাঁহাদিগের নিকট গমন করেন, করিয়া প্রভু স্বন্ধে সম্পার গুপ্ত কথা বাহির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছু নাই, তাই পান না। ভক্তগণ যে এত সৃষ্ট্ করিতেছেন দে কেবল প্রভুর অভিপ্রায়ে। ভক্তগণের নিকট প্রভুর নিলা করেন, বলেন যে চৈতন্তের ইন্তিয় বারণ কিরপে হইবে, মিষ্টার ভক্ষণ করিলে কি ইন্তিয় বারণ হয় ? ভক্তগণ নিভান্ত প্রভুর দিকে চাহিত্য সৃষ্ট্ করিয়া থাকেন। প্রভুর নাসচন্দ্রের ব্যবহার যদিও স্ব জানিভেছেন, ত্র তিনি উপ্নিত্ত হইলে অভি নম্ম হইরা তাহার সহিত্ত বাবহার করেন।

রামচক্র আর কোন দোষ না পাইয়া একদিন প্রভুর সন্মুখে বলিতেছেন, "এখানে পীপিড়া বেড়ায় কেন ? অবশ্র এখানে মিষ্টায় ব্যবহার হয়।"
এ পর্যান্ত রামচক্রপুরী সাহস করিয়া প্রভুর সন্মুখে কিছু বলিতে পারেন
নাই। ক্রমে দেখিলেন যে, প্রভু নিরীহ কিছুই বলেন না। তাই পরি"শেষে প্রভুকে তাঁহার সন্মুখে নিন্দা করিলেন। কথা এই, প্রভু জীবকে
তাহাদের কর্তব্য কর্মা শিক্ষা দিতেছেন। রামচক্র, সম্বন্ধে গুরুজ্বানীয়,
" তাই তাঁহাকে বাহে ভক্তি করেন। যদিও বাহে ভক্তি করেন, কিন্তু অন্তরে
' তাঁহার কার্যাকে ঘণা করেন। রামচক্র প্রথমে ভয়ে ভয়ে প্রভুর সহিত
ব্যবহার করিতেন। পরে দেখিলেন যে প্রভু কিছু বলেন না। ক্রমে ভয়
ভাঙ্গিতে লাগিল, শেষে প্রভুর সন্মুখে প্রভুকে নিন্দা করিলেন।

া নিন্দা কি করিলেন তাহা উপরে বলিলাম। আর কোন দোষ পাইলেন না, পাইলেন যে প্রভুর বাড়ীতে পীপিড়া, অতএব প্রভু মিষ্টান ভোজন করেন। যেহেতু সন্ন্যাসীর মিষ্টান ভোজন করিতে নাই। রামচক্র এই কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

প্রভু গোবিন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন, পূর্ব্বাবধি আমার ভিক্ষার নিয়ম
ছিল চারিপুণ, তাহাতে তোমার আমার আর কাশীখরের হইত,
অদ্যাবধি তাহার সিকি আনিবে। ইহার অন্তথা কর, আমাকে এথানে
পাইবে না।

প্রভূ যদি আহার প্রায় ত্যাগ করিলেন, ভব্দগণ মাত্র তাহাই করি-লেন। প্রভূ অনশনে, তাঁহারা কিরপে ভিক্ষা করিবেন ও সকলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিল। তথন তাঁহারা যাইরা প্রভূকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, বিলিলেন, "আপনি রামচক্রপুরীর কথায় আপনাকে ও আমাদিগকে কেন বধ করিতেছেন ও তিনি হিংস্রক, আপনার কিয়া জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি আপনার ভিক্ষাপদ্ধতি ছবেণ নাই, কেবল তাঁহার কুপ্রবৃত্তি ভৃপ্তি করার নিমিত্তই তিনি ঐরপ নিন্দাবাদ করিয়াছেন।" কিন্তু প্রভূ জীবকে শিক্ষা দিতে এই জগতে আসিয়াছেন। সেই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ত্থাদিপ শ্লোক করিয়াছেন। তিনি আর কি করিবেন ও ব্যাক্ষার নিমিত্ত ত্থাদিপ প্রাক্ষাক গালি দিতে লাগিলেন, তথন প্রভূ তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, পুরী গোদাফির, নোব কি ও তিনি সহজ্বধর্ম বলিয়াছেন। সন্ন্যাসী ব্যক্তির জিহবা সাক্রসা থাকা ভাল নত্ত্ব।

এদিকে পুরী গোসাঞি মহা খুদি। এতদিন কিছু করিতে পারেন নাই, এখন, খানিক অনিষ্ট করিতে যে তাঁহার ক্ষমতা আছে তাহা দেখাইতে পারিরাছেন। প্রভুর নিকটে আসিয়া মধুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "শুনি তুমি নাকি অর্দ্ধানন কর ? সে ভাল নয়, যাহাতে দেহরকা হয়, এরপ আহার করা কর্ত্তব্য। শরীর ক্ষীণ হইলে ভজম করিবে, কিরূপে?" প্রভু অতি বিনীত. ভাবে বলিলেন, "আমি আপনার বালক, আপনি যে আমাকে শিক্ষা দেন, এ আমার পরম ভাগ্য।" রামচন্দ্রপুরী প্রভুর ছিল্ডা-ঘেষণ করিয়া কিছু পাইলেন না। আবার প্রভুর চিত্তচাঞ্চল্য পর্যাস্ত জন্মাইতে পারিলেন না।

অবস্থা বিবেচনা করুন। তুমি রামচন্দ্র, প্রভুর পিতৃত্বানীয়। তিনি তোমাকে সেই সম্পর্কের নিমিত্ত সেইরূপ ভক্তি করেন। যে প্রভু তোমাকে এত ভক্তি করেন তিনি জগৎ পূজা। যেরূপ পুজের করা উচিত, তিনি তোমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু তুমি কর কি ? না, কিনে তাহার দোষ পাইবে। আবার প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ, যেরূপ দেহ সেইরূপ ভারার চাই, কারণ তুমি তোমার নিজের কথায় প্রকাশ কর যে দেহ শীণ করিলে ভজন চলে না। কিন্তু তুমি তাঁহার ভোজন কমাইরা তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হয়াছ। তামার এইরূপ কুচরিত্র যে, প্রভুর আর কোন ভিন্ন না পাইয়া বাড়ীতে পীণড়া বেড়ায় এই কথা তুলিয়া তাঁহাকে ছমিতে ছাড় নাই। ইহার কিছুতেই প্রভুর চিত্ত বিচলিত হইল না। বরং ভক্তগণ যণন রামচন্দ্রকে দ্যিলেন, তথন প্রভু রামচন্দ্রের পক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে তিরক্ষার করিলেন। জীবে এরূপ সহিষ্ণুতা দেথাইতে পারে না।

একবার শ্রীল নারদ বৈক্ষপথামে গমন করিয়া দেখেন যে ছারে এক জন দীড়াইয়া, তিনি শশুচক্রগদাপন্নগানী। তিনি পরম ফুলর, ঠিক । ঠাকুরের মত। নারদ, ঠাকুর ভাবিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, মেই ভদ্র লোক ভটস্থ হইয়া নারদকে প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন যে, তিনি ঠাকুর নন, তাঁহার দাসাম্থদাস। নারদ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, তবে তোমার বশু ঠাকুরের স্থায় কেন? তিনি বলিলেন, ঠাকুর কথা করিয়া তাঁহাকে শ্রীপ্রপ করিয়াছেন, কারণ তিনি একজন পিপাসাত্রকে জল দিয়ছিলেন। নারদ অপ্রবর্তী হইলেন, দেখেন সকলেই শ্রীপ্রপ চতুভূজ; ঠিক,

ঠাকুরের মত। ভয়ে আর কাহাকে প্রণাম করেন না। তবে আর তুই চারি জনকে জিল্পাসা করিলেন বে, তাঁহারা কি প্রণা ঠাকুরের বপু পাইয়াছেন? সকলেই অতি সামান্ত কারণ বলিলেন। কেহ বটর্কে জল দিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার রুক্ষনামা পুত্রকে রুক্ষ বলিয়া ভাকিতেন, এই সম্পায় সামান্ত কারণে তাঁহারা এত রুপা পাইয়াছেন। তলাস করিতে করিতে শ্রীনারদ, ঠাকুরকে পাইলেন। নারদ বলিলেন, ঠাকুর একি ভঙ্গী? ইহাদের প্রতি এত রুপা কেন? ঠাকুর বলিলেন, ইহারা আমাকে ইহাদের প্রথে ক্রম করিয়াছেন, তাই আমার বপু পাইয়াছেন। নারদ একটু ভাবিয়া বলিলেন, ইহাদের সঙ্গে কি আপনার কোন বিভিন্নতা নাই? ঠাকুর বলিলেন, কই বিশেষ কিছু ময়। নারদ আবার বলিলেন, তবে বিশেষ কিছু আছে, সেটুকু কি? তথন ঠাকুর ঈষৎ হাত্ত করিয়া আপনার দেহের ভ্ওপদচিক্ত দেখাইলেন! বলিলেন, এইটা উহারা পান নাই।

ইহার তাৎপর্যা, পাঠক অবশু র্ষিয়াছেন। ম্নিদের মধ্যে বিচার হই-তেছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইহাদের মধ্যে কে বড়। ইহা পাবাস্ত করিবার ভার ভ্রুপ্ত পাইলেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে গালি দিলেন, ব্রহ্মা তাহাতে ক্রোধ করিয়া ভ্রুকে বধ করিতে আসিলেন। তাহার পরে শিবের নিকট গোলেন। তিনিও গালি সহু করিতে পারিলেন না। পরে বৈকুঠে গোলেন, যাইয়াই কিছু না বলিয়া শ্রীক্ষকের বল্ব পালাতা করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ভটস্থ হইয়া ভ্রুকে অনেক স্তুতি করিলেন। ভ্রুপ্ত তথন ক্ষেত্রর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অন্যাবধি তোমার এই পদচিহ্ন আমার প্রধান ভূষণ হইল। কথা এই,

রামচন্দ্রপুরী পরে নীলাচল ত্যাগ করিলেন, কারণ যাহাদের কোন কার্যা নাই তাহারা একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারে না। তিনি এক কার্য্য করিয়া পেলেন। প্রক্রের নিয়ম ছিল সেলেন। প্রক্রের নিয়ম ছিল সেলেন। প্রক্রের লিয়ম ছিল সেটারিপণ, সেই অবধি নিয়ম হইল ছ্ই<sup>ম্</sup>পণ। প্রভুর আহার লঘু হইল, কাজেই দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রভু এ লীলা করিলেন কেন, বোধ হয় জীবের কঠিন হলমঃ দ্রব করিবার নিমিত্ত। কারণ সে পরম স্থলর যুবাপুরুষ অনাহারে ক্রমে জীর্ণ হইতেছেন, ইহা যে দেখিত, তাহার হলয় ফাটিয়া যাইত।

প্রভ্র শরীর ক্ষেবিরহে জর জর, রোদনে প্রতাহ কত কলস,—
কত শত কলস নয়ন জল ফেলিতেছেন। কত শত কলস বলিলাম ইহা
জাতুাক্তি নয়। প্রভ্ যথন নৃত্য করেন তথন তাঁহার নয়ন দিয়া যেন
বর্ষা উপস্থিত হয়, স্থতরাং তাঁহার চতুঃপার্ধে বাহারা থাকেন মহার্ষ্টিতে
লোকে যেরপ হয় তাঁহারা সেইরূপ আর্দ্র হয়েন। প্রভ্ একটু নৃত্য করিলে
সেই স্থান কর্দ্দমময় হয়। একটা প্রাচীন ছবিতে দেখিবেন য়ে, প্রভ্ সম্দ্রতীরে ভক্তরণ সহিত নৃত্য করিতেছেন, আর সে স্থান যদিও বালুকাময়,
তব্ কর্দ্দমময় হয়।ছ। ইহাতে হইয়াছে কি না, সেই কর্দমে প্রভ্র নৃত্যকালীন পায়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছে। গায়ের দাগ দেখিলে স্পর্ট ব্রুয়া য়য়
যে সেথানে শত শত কলস নয়ন জল ফেলা হইয়াছে। প্রভু ক্রমে
ক্ষীণ হইতেছেন। সেই পরম স্থন্ধন দেহে অহি প্রকাশ পাইতেছে।
প্রভু কঠিন মৃত্তিকায় শয়ন করেন, অন্থিতে অঙ্গে ব্রথা লাগে। প্রভু
একথানি শুক্ত কলার পাতায় শয়ন করেন।

জগদানন্দ ইহাতে একটি উপায় ভাবিলেন। প্রভুর পরিভাক্ত বহির্কাস দ্বারা একটি ক্ষুদ্র বালিশ আর একটি তোষক করাইলেন। এই ছই এবা সক্ষপকে দিয়া বলিলেন, "প্রভুকে ইহার উপরে শয়ন করাইও।" সক্ষপ ইহাতে অতি সম্ভুষ্ট হইলেন। কারণ প্রভু যে ছঃবে শয়ন করেন, ইহা তাঁহার কি কাহার প্রাণেই সহু হয় না। প্রভু শয়ন করিতে যাইয়া দেখেন যে, তোষক ও বালিস, ইহাতে ক্ষুদ্ধ হইলেন, বালিস ও তোষক দুরে কেলিলেন। বলিলেন "এ কে করিল ?"

সরপ বলিলেন, "জগদানল।" তথন প্রভূ একটু ভর পাইলেন। যদি
প্রভূ বড় বাড়াবাড়ি করেন তবে জগদানল উপবাস করিয়া পড়িয়।
থাকিবেন। কাজেই প্রভূ আন্তে আন্তে বলিতেছেন, "জগদানলের এ বড়
অভায়। আমাকে তিনি বিষয় ভূঞাইতে চাহেন। যদি ভোষক বালিম
আনিলে তবে একখান থাট আনো. গাটিপিবার ভতা আনো. তাহা ইইলেং

তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।" সর্বপ জগদানন্দর উপর দোষ দিয়া বলিতেছেন, "আপনি উপেকা করিলে জগদানন্দ বড় হঃখিত হইবেন।" কিন্তু প্রভূ শুনিলেন না।

তথন সরপ ভক্তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আরে একরপ শ্যা। প্রস্তুত করিলেন। শুদ্ধ কলার পাতা আনিয়া তাহা অতি হক্ষ্ম করিয়া চিরিলেন। এই সমুদায় প্রভুর বহির্বাদে পূরিলেন ও এইরপে তোষক ও বিলিস হইল। ভক্তগণ তথন প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন, প্রভু ভক্তের অনুরোধে এই শ্যায় শয়ন করিতে সক্ষত হইলেন।

এ দিকে প্রস্থ ক্রমেই বিহন্তল হইতেছেন। প্রভির দেহ নীলাচলে, হলম রজে। প্রভি বাহিরে, অন্তে যাহা দেখে, তাহা দেখিতে পান না। আবার প্রভ যাহা দেখেন তাহা অন্তে দেখিতে পাম না। ইহাকে বলে দিব্যোক্মাদ। সম্মুখে নারিকেলের গাছ, প্রভু দেখিতেছেন সেটি কদম্ব ক্ষ। লোকে দেখিতেছে বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে, প্রভু দেখিতেছেল শ্রামস্থলর কদম্ব বৃক্ষে শ্রীপাদ ঝোলাইয়া বেণুগান করিতেছেন।

জগদানক গোড়ে গিয়াছেন। বথা কল্পতক ৪র্থ শাখা:—
নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে,

আইদে জগদানক।

রহি কথোদূরে, দেখে নদীয়ারে, গোকুলপুরের ছন্দ॥

ভাবয়ে পণ্ডিত রায়। জ।

পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে,

এই অনুমানে যায়।

লতা তক যত, দেখে শত শত, অকালে থসিছে পাতা।

রবির কিরণ, না হয় ক্ষটন,

্নিম্পূৰ্ণ দেখে রাতা॥

ডালে বদি পাণী, মুদি ছটি আঁথি, ফল জল তেয়াগিয়া।

काम्मरत क्कति, पूक्ति पूक्ति,

গোরাটাদ নাম লৈয়।

ধের বৃথে বৃথে, দাঁড়াইয়া পথে,
কার মৃথে নাহি রা।
মাধবী দাসের, ঠাকুর পণ্ডিড,
পড়িল আছা'ড়ে গা॥

ক্ষণেকে বহিয়া, চলিলা উঠিয়া. পণ্ডিত জগদানক। প্রবেশি নগরে, দেখে ঘরে ঘরে, লোক সব নিরানন। না মেলে পদার, না করে আহার, কারো মুথে নাহি হাদি। নগরে নাগরী, কান্দয়ে গুমরি. থাকয়ে বিরলে বসি।। দেখিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর, প্রবৈশ করিল যাই। আধ্মরা হেন, ভূমে অচেত্র. পডিয়া আছেন আই॥ প্রভুর রমণী, সেহো অনাথিনী, প্রভরে হইয়া হারা। পড়িয়া আছেন, মলিন বয়ন, মদল নয়ানে ধারা॥ नांगनांगी गत, आहरा नीतत. দেখিয়া পথিকজন। সুধাইছে তারে, কহ দেখি মোরে, কোথা হৈতে আগমন।। পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন, নীলাচল পুর হৈতে। গোরাঙ্গ স্থন্দর, পাঠাইলা মোরে, তোমা সভারে দেখিতে॥

গুনিয়া বচন, সজলনয়ন, শচীরে কহল গিয়া। আর একজন, চলিল তথন, শ্রীবাদ মন্দিরে ধাইয়া॥ रुनिया बीवान, मानिनी डेलान, যত নবদ্বীপ্ৰাসী। মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল. পরাণ পাইল আসি॥ মালিনী আসিয়া, শচী বিশ্বপ্রিয়া <sup>ে</sup> উঠাইল যতন করি। তাহারে কহিল, পণ্ডিত আইল.. পাঠাইল গৌরহরি॥ শুনি শচী আই. চমকিত চাই. ংদথিলেন পণ্ডিতেরে। কহে তাঁর ঠাই, আমার নিমাই, আসিয়াছে কত দূরে॥ দেখি প্রেমসীমা, স্লেহের মহিমা, পণ্ডিত কান্দিয়া কয়। দেই গৌরমণি, **যুগে যুগে জানি**, তুয়া প্রেমবশ হয়॥ হেন নীত রীত, গৌরাঙ্গ চরিত, সভাকারে শুনাইয়া। পণ্ডিত বহিন্দা, নদীয়া নগরে, সভাকারে স্থুখ দিয়া॥ চন্দ্রশেথর, পশুর সোদর, বিষয় বিশেষে প্রীত। গৌরাম্ব চরিত, পরম অমৃত,

ভাহাতে না লয় চিত॥

এইরপ জগদানৰ মাঝে মাঝে গমন করেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। শচী-মাতার নিকট ঘাইরা প্রভ্র নাম করিয়া প্রণাম করিলেন, আর সেই রাজনত বহুমূল্য শাটী ও মহাপ্রদাদ দিলেন। এইরপে নিমাইয়ের কথা আরম্ভ হইল। বক্তা জগদানন্দ, শ্রোতা শচী, আর একটু অন্তরালে প্রিয়া ঠাকুরাণী।

পণ্ডিত বলিতেছেন, "মা, শ্রবণ কর, প্রভু কি বলিয়াছেন। তিনি
প্রভাহ আদিয়া তোমার চরণ বন্দন করেন। আর যে দিন নিভাস্ত তুঁমি
তাঁহাকে ভুঞ্জাইতে ইচ্ছা কর, দেই দিবদই তিনি আদিয়া ভোদ্ধন করিয়া
থাকেন।" শচী বলিলেন, "দে ঠিক কথা, কিন্তু দে কি সত্য নিমাই
আইসে? আমার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। আমি নানাবিধ শাক, মোচার
ঘণ্ট প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বিদয়া রোদন করি। এমন সময় দেখি নিমাই
আদিল, বিদল, আমি যত্ন করিয়া তাহাকে থাওয়াইলাম। তাহার পরে
যেন চেতনা লাভ করি, আর বোধ হয় সমুদায় স্বপ্ন দেখিলায়।" জগদানন্দ
বলিলেন, "প্রভু তোমাকে তাহাই বলিতে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।
তিনি তোমার সেবা তাগে করিয়া ফালাস গ্রহণ করিয়া মনে বড় ছংথ
পাইয়াছেন, কিন্তু যাহা করিয়া ছেলিয়াছেন তাহাতে আর উপায় নাই।
তবে এখন যত দ্র পারেন তোমার ছংখ নিবারণ করিবেন। তিনি সেই
নিমিত্ত সতাই তোমার সম্মুখে বিদয়া আহার করেন।" এইরূপ কথন
জগদানন্দ কথন বা দামোদর প্রভুর সন্দেশ আনিয়া শচীমাতাকে ও প্রিয়াজী
ঠাকুরাণীকে সান্থনা করেন।

জগদানন্দ পরিশেষে ভক্তের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রভ্ সকলের নিমিত্ত কিছু কিছু মহাপ্রসাদ পাগাইয়াছেন। প্রীর মন্দিরের মহা-প্রসাদ মহাপ্রভুর প্রতাপের এক সাক্ষী, প্রীর ঠাকুর তাঁহার আর এক সাক্ষী। ঠাকুর কে, না জগরাথ অর্থাৎ জগতের নাথ, জীব মাত্রের ঠাকুর, ত্রাহ্মণ শুদ্র, হিন্দু মুসলমান বর্করে, সকলের তিনি ঠাকুর। অতএব "একমেবা দিতীয়ং," ঈশ্বর এক, তাহার দিতীয় নাই। তিনি সকলের নাথ বা পিতা। ভাই তাঁহার নাম জগরাথ, জগতের নাথ।"

অতএব মনুষ্য মনুষ্যের ভাতা। মনুষ্যের মধ্যে পদে ছোট বড় নাই, সমুদায় সমান। সকলেই তাঁহার দাশ, তাঁহার ইচ্ছার একান্ত অধীন। অতএব আমি ব্রাহ্মণ এ দন্ত কেবল বিড়ম্বনা, আর আমি মুচি এ কোভ কেবল স্থপ্ন বইত নয়। জীব মাত্রে সমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া যে ভেদ ইহা মনের ভ্রম, ভগবানের নিকট বিষম অপরাধ। শ্রীজগরাথ ঠাকুর জগতে এই সাক্ষী দিতেছেন। অতি তেজস্বীযে ব্রাহ্মণ তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইল যে ঈশ্বর এক, জীব মাত্র তাঁহার সম্ভান, আর তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণ শূদ্র এ ভেদ নাই।

অতএব, হে ব্রাহ্মণ, শৃদ্রের অয় তুমি কেন গ্রহণ করিবে না ?
কিন্তু ব্রাহ্মণ ঠাকুর ইহার অন্ত কোন উত্তর করিতে না পারিয়া বলিলেন,
"শৃদ্রের অয় যে গ্রহণ করি না তাহার কারণ আর কিছুই নয়, তাহাদের
আচার ভাল নয়।" ব্রাহ্মণ ঠাকুর এইরপে নানা কারণ দেখাইলেন, কেন
তিনি শৃদ্রের অয় গ্রহণ করেন না। শৃদ্র যদি শ্রীক্ষের জীব হইল,
তবে শৃদ্র যদি তাঁহাকে অয় দেয় তবে তিনি, শ্রীকৃষ্ণ, কি তাহা গ্রহণ করেন
না ? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, "যিনি বিদ্রের খুদ খাইয়াছিলেন,
যিনি সকলের পিতা, তিনি অবশ্র শৃদ্রের দত্ত অয় খাইবেন।" তাহা যদি
হইল তবে শৃদ্রের দত্ত অয় সেই পবিত্রের পবিত্র শ্রীভগবান গ্রহণ করেন,
তুমি মানব, ব্রাহ্মণ সত্যা, তবু ক্ষেণ্ডর দাস, ক্ষুক্রনীট, তুমি কেন
তাহা গ্রহণ করিবে না ? এই কথায় ব্রাহ্মণ নিরস্ত হইলেন। আর ঠাকুরের
মহাপ্রসাদ প্রচলিত হইল। শৃদ্রের অয় ব্রাহ্মণকে খাইতে হইল। \*

মহাপ্রভূ এ লীলা কিরপে করিলেন, তাহা পুর্বের বর্ণনা কারম্বাছি। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতের পণ্ডিত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার কর্তব্যে নাস্তিকতা ত্যাগ করিয়া ক্ষণ্ডভক হইলেন, প্রভূর নিকট প্রেম ও ভক্তি পাইলেন, তবু বৈষ্ণব হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বকার যে ব্রাহ্মণ তাহাই রহিলেন, মনের জাড়া গেল না। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা শত সহস্র নিয়ম করিয়া তাঁহাদের শিষ্যগণকে ও সেই সঙ্গে আপনাদিগকে বন্ধন করিয়াছেন, আপনারা সে নিয়ম পালন না করিলে অছে মান্য করে না। স্ক্তরাং আপনারা সে সমুদায় নিয়ম পালন করিতে হয়। এইরূপে আপনারা সামাজিক নিয়মের এরূপ দাস হইয়াছেন যে, সে সমুদায় বাহিরের নিয়ম পালন করিতেই তাহাদের চির জীবন যায়, প্রকৃত সাধন ভঙ্গন হয় না।

<sup>\*</sup> একজন খৃষ্টিরান মহাপ্রদাদ কিনিয়া একটি রাজনের হতে দিল। মনে ইচ্ছা রাজনগাঁত্রকে জব্দ করিবেন। কিন্তু রাজনগাঁত্র কিছুমাত্র কৃষ্টিত না হইয়া ভাহা বদনে দিলেন। ই.এ কথা হউর নাহেবের এছে বিধিত আছে।

কিন্তু প্রভুৱ সরল ধর্ম্মে সে সমুদায় বন্ধন থাকিল না। বে প্রক্রক বৈশ্বন তাহার "বাহ-প্রতারণা" নাই। ভারতী ঠাকুর চর্ম্মের বহির্দাদ পরিধান করিয়াছিলেন, তাই প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই। এমন কি বৈঞ্জবের সন্ন্যাস নাই। তাই প্রভু আপনার সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাছিলেন—"কি কাজ সন্যাসে মোর, প্রেম নিজ ধন।"

কথাটি একবার মনোযোগ দিয়া বিচার করুন। অবতার বলিতে জগতে শ্রীভগবানের কি তাঁহার অংশের উদয়। অবতার আর শাস্ত্র, ইহার মধ্যে অবতার বড়, যেহেতু যদিও শাস্ত্রাজ্ঞা ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিগা গৃহীত হয়, তবুদে আজা প্রতাক্ষ নয়। অবতারবাক্য ঈশবের প্রত্যক্ষ আজো. অতএব শাস্ত্র অংশকা অবতারবাক্য বড়। হিন্দুগণ যে শাস্ত্র মানেন, সার্ব্ধভৌম সেই শাস্ত্র মানিতেন। কিন্তু মনের জড়তা থাকিতে ক্লঞ্চপ্রেম উদয় হয় না, তাই প্রভু প্রভ্যুবে তাঁহার হাতে "মহাপ্রদাদ" অর্থাৎ শুদ্ধ গোটা কয়েক প্রকার দিলেন, দিয়া বলিলেন, "গ্রহণ কর।" মনে ভাবন, ভট্টাচার্যা ব্রাহ্মণ, নিদ্রা হইতে উঠিয়া, মুগ না ধুইয়া, বস্তু ত্যাগ না করিয়া, কি কখন মুখে আরু দিতে পারেন ? লক্ষবার মরিলেও নয়। কিন্তু নহাপ্রভ যথন সাক্ষতোমের হতে মহাপ্রসাদ দিলেন তথন সাক্ষতোম উপেকা। করিতে পারিলেন না, প্রাপ্তিমাত্রই ভক্ষণ করিলেন। তাই মহাপ্রভু সার্ব্ধভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজি আমার সম্পার সাধ পূর্ণ হুইল, যেহেতু মহাপ্রদাদে তোমার বিশ্বাস হুইল। আজি তুমি প্রকৃতই রুফের আশ্রুর লইলে। আজি তোমার বন্ধন ছিন্ন হইল। আজি তোমার মন শুদ্ধ হইল। বেহেতু আজি বেদ-ধর্ম লঙ্ঘন করিয়া তুমি মহাপ্রদাদে বিশ্বাদ कतिरत।" अञ्चव देवश्ववधर्मा वर्ग विहात नार्ड, देवश्ववधरमा मन्नाम नार्ड, কঠোরতা নাই, খুটিনাটি নাই।

সনাতন সংসার ত্যাগ করিলেন, করিয়া বারাণসীতে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভুতাঁহার গাত্রে, তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত প্রদত্ত ভোটকম্বল দেখিয়া, বারংবার তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। সনাতন, প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া আপনার ভোটকম্বল একজন কাহাগারীকে দিয়া তাহার কাহা আপনি লইলেন। প্রভু, সনাতনের গাত্রে কাহা দেখিয়া বড় স্থা হইলেন। আবার রামানন্দ রাম বাবুলোক, দোলায় শ্রমণ করেন, তিনি সাড়ে তিনজনের মধ্যে একজন। অতএব এই তুইটি উদাহরণ দারা দেখা যাইতেছে যে বৈঞ্চব বিধির বাহিরে। কেন আদিয়াছিলেন ? যেহেতু দেশে ছর্ভিক্ষ হইয়াছিল, লোকের গৃহে তঙুল মাত্র ছিল না, জীবে হাহাকার করিতেছিল। অর্থাৎ জগতে রুফভক্তি ছিল না, দেই নিমিত্ত মহাজন, ভবের হাটে সাক্ষোপাঙ্গাদি সহ আদিয়া অতি অয়মূল্যে চাউল অর্থাৎ রুফভক্তি বেচিতে লাগিলেন। কোথাও বা বিনামূল্যে বিভরণ করিলেন, কোণাও বৃভুক্ষ্লোকে চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। লোকের গোলা পূর্ণ হইল। আর চাউল বিকাইতেছে না। তাই বিনি ছর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়া মহাজন মহাপ্রভুকে ভবের হাটে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি, অর্থাৎ প্রীঅহৈত, মহাজনকে অর্থাৎ প্রভুকে সমাচার দিতেছেন যে, চাউল আর বিকাইতেছে না, লোকের মর পুরিয়া গিয়াছে, এখন মাহা কর্ত্তরা তাহা করুন, অর্থাৎ এখানে আমাদের থাকিবার প্রয়েজন নাই।

এই তরজাটি শীচরিতামূতে আছে। আর একটি ঘটনা পাঠক মনে কর্মন। প্রান্থ উপবীত কালে এক দিবস একটা স্থপারী খাইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। তাহার পরে তেজস্কর দেহ ধরিয়া জননীকে বলেন যে. "আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম।" তাহার পরে প্রভু "প্রকাশ" পর্যান্ত এইরূপ মৃত্যুত্ত লীলা করিয়াছেন। শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, পরে বলিলেন "আমি চলিলাম," বলিয়া মুদ্ভিত হইয়া পভিলেন। আর দেখা গেল যে, নিমাইয়ের দেহে ভগবানের প্রকাশ নাই, তিনি অভ্যন্তরে लुकारेग्राष्ट्रम । जीला-त्वथक मश्रान्यश्य छेलात (य ममुनाग्र घर्षेम वर्गना করিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস আইসে না। তাহার এক প্রান্ত করিণ যে, এই প্রকার ঘটনার কথা কেছ সাজাইতে গারে না, সাজান ছইলে আর এক প্রকার হইত। স্কপারী চিবাইতে চিবাইতে অচেতন হইলেন, এই রূপ বর্ণনা শুনিলেই বোধহয় লীলা-লেখক প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীমহৈতের তরজাদিও তদ্ধপ: উহা একটি কল্লিত কথা নয়। পভিলে বোধ হয়. উহা প্রকৃত ঘটনা। জগদানন্দ বলিলেন, হাসিলেন। প্রভু ব্যাখ্যা করিলেন। সর্বা বিমনা হইলেন। এই সমুদায় যে কল্পনা নয়, তাহা পড়িলে মনে আপনি উদয় হয়।

শ্রীর্মিমোহন রায়ের সহিত গ্রীষ্টয়ান মিশনারিদিপের যে বিচার হয়, তাহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলেন যে, গ্রীষ্টয়ানদিপের ধর্মশাস্ত্রে, যীশু যে উত্তর্ভাব কি প্রতিষ্ঠানের "বিশেষ" কেন্ত, একপা মোটেই পাওয়া ষায় না। "ঈশ্বরের পূত্র" বলিয়া যীশু আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের পূত্র। রামমোহন রায় এই এক তর্ক হারা সাবাস্ত করিলেন যে, যীশু যে অবতার তাহা তিনি স্বয়ং কোথাও স্বীকার করেন নাই। অতএব যীশু অবতার নহেন।

কিন্তু এইরূপ তর্কে আমার প্রভৃ কোণায় থাকেন, একবার দেখা ষাউক। প্রথম প্রশ্ন এই,—প্রভূ যদি স্বয়ং শ্রীভগবান হইতেন, তবে তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন কেন করেন, বা ঈ্থারের দাশ বলিয়া ধেন অভিমান করেন ?

ইহার উত্তর এই;—শ্রীগোরাঙ্গ প্রভু প্রকাশ হইয়া বলিলেন দে, তিনি ধরাধামে অবতীর্গ হইয়াছেন, তাহার এক প্রধান কারণ এই বে, জীবকে ভিক্তিধর্ম শিক্ষা দিবেন। কিন্তু কেবল মুথে শিক্ষা দিলে জীব উহা স্করম্বয়ম, কি উহার
অরুকরণ, কি গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ শিক্ষার যে কয়েকটি
মোটা কথা তাহা চিরদিনই আছে, তবে মুথে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আচরণে
শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাই প্রীগোরাঙ্গ ভগবানরূপে প্রকাশ হইয়া বলিলেন, "আমি আদি, আমি অন্ত, আমা ব্যতীত জগতে কিছু নাই।
আমি তোমাদের হৃদয়ে বাস করি, আমি জাঁবের মলিন দশা দেখিয়া
তোমাদের মধ্যে তোমাদের মঙ্গলের নিমন্ত আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে প্রেম ও ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিব। কিন্তু সেই ধর্ম সর্কাধর্মের সার,
অন্ত ধর্ম ধর্ম নয়। ইহা মুথে শিক্ষা দিলে ভোমরা উহা গ্রহণ করিতে
পারিবে না। তাই আমি আপনি ভক্ততাব ধরিয়া কিরূপে আমাকে ভক্তিক
করিতে হয় তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দিব। আমি এখন এই দেহ
তাগে করিয়া চলিলাম। আমি লুকাইলে এই দেহ মৃচ্ছিত হইয়া পড়িবে,
তোমরা উহাকে সন্তর্পণ করিও।"

এই কথাগুলি বলিয়া প্রস্থ মৃচ্ছিত ইইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকণ পরে
চেতনালাভ করিলেন, করিয়া বলিলেন, "আমি এথানে আদিলান কেন?
এ কি দিবস না রাত্রি? আমি কোথা? আমি কিছু প্রলাপ বকিয়াছি?"
ভক্তরণ সমুদায় গোপন করিলেন, করিয়া বলিলেন, ভূমি মুর্জিত ইইয়া
প্রিয়াছিলে, তাই ভূমি এথানে।

অতএব ঞীগোরাঞ্চের ছই ভাব, <u>ভক্তভাব ও ভগবন্ধা</u>ব; বা **ঞ্জিগোরাঞ্চ** রানাক্ষম মিলিত, কি ভাহার সম্ভবে হ্নফ বাহিবে গোর। তাহার পরে পূর্ব্বের কথা মনে ককন। যীশু কথন আপন মুথে বীকার করেন নাই যে, তিনি কোন বিশেষ বস্তু। শ্রীগোরাঙ্গ কি কথন বীকার করিয়াছেন যে তিনি শ্রীভগবান ? তিনি শত বার তাহা বীকার করিয়াছেন। "প্রকাশ" মানে তাই, আর কিছুই নয়। সেই "প্রকাশ" অবস্থায় সরল তাবে ভক্তগণকে বলিতেন যে, "তিনি সেই শ্রীভগবান, জীবের হৃদরে বাস করেন, অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী।" যিনি সন্দিপ্ধ চিত্ত তিনি বলিতে পারেন যে, "সে তাহার প্রলাপ বই নয়। তিনি যে ক্লফ ইহা তিনি অধিকার তাবে বলিতেন। অধিকার তাবে গোপীগণ অতিমান করিতেন যে তাহারাই ক্লফ। সেইরূপ শ্রীপ্রভু অধিকার তাবে বলিতেন যে তিনিই ক্লফ।" কিন্তু মহাপ্রকাশ বর্ণনা পাঠ করিলে জানা যায় যে প্রভুর যে প্রকাশ উহা প্রলাপ নয়। তাহার পরে মহাপ্রকাশের দিনে প্রভুকি করিলেন ? ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেহেন, "অস্তু দিন প্রভু বিকৃথটায় এইরূপ ভাবে উপবেশন করেন যেন না জানিয়া। অগ্রে অচেতন হয়েন, তাহার পরে খট্টায় উপবেশন করেন। কিন্তু মহাপ্রকাশের দিনে সে সমুদার মায়া করিলেন না। সহজ অবস্থায় খটায় বসিলেন।

প্রকাশাবস্থায় তিনি বলিতেন, "আমি দেই," আর ভস্তু-গণ বিশ্বাস করিতেন মে "তিনি সেই।" "আমি সেই" একথা বলা সহজ, কিন্তু একথা উপস্থিত জনগণের বিশ্বাস জন্মান অসম্ভব, কেহ পারে না।

একটু চিন্তা করিলে জানা যাইবে যে, যদি প্রীভগবান মন্থয়ের মধ্যে অংসনম করেন তবে তাহার সংসার তদণ্ডে ধ্বংস হয়। প্রীভগবান যদি ভাহাদের মধ্যে আগমন করেন তবে জীবগণ কিছু করিবে না,—থাইবে না, শুইবে না, ঘুমাইবে না, নিশ্চল হইয়া থাকিবে। তাই ভগবানের আসিতে হইলে তাঁহাকে গোপনে আসিতে হয়। মহাপ্রকাশের দিন প্রভু সাত প্রহর প্রীভগবভাবে প্রকাশ ছিলেন। তাহাতে কি হইল, না ভক্তগণ কাতর হইয়া চরণে পড়িমা বলিলেন "তুমি যাও, আমারা তোমার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না।" তাই ভগবান, লুকাইলেন। সেই নিমিত্ত প্রভু ক্ষণমাত্র প্রীভগবভাব প্রকাশ ইইতেন, এবং সেই নিমিত্ত ভক্তগণ তাহার সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন। অস্তান্থ্য সময় ভক্তভাবে থাকিয়া তিনি ভক্তের কি আচরণ তাহা পালন করিয়া জীবকে শিখাইতেন।

শ্রীগোরাঙ্গ যে অবতার তাহার গোটাকতক প্রমাণ দিতেছি :---

১। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, শ্রীঅহৈত, শ্রীরূপ, শ্রীদনাতন, শ্রীদার্বভৌন,

জ্ঞীপ্রবোধানক প্রভৃতি তাঁহাকে শত শত বার পরীকা করিয়া উহা মানিয়া লইয়াছেন। থাঁহারা মহাহিন্দু, তাঁহারা তাঁহার চরণ গলাজল তুল্সী দিয়া পূজা করিতেন।

২। প্রস্কু যে অবতার, ইহা তিনি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে চিরদিন আপনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ মুথে স্বীকার করিতেন যে, তিনি প্রীভগবান, আর আপনার চরণ গলাজল তুলসীদলে পূজা করিতে দিতেন। তিনি তাঁহার ভক্তগণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেন, তাহাতে আমরা জানিতে পার্রি যে, তিনি যে প্রীভগবান তাহা তিনি জানিতেন। যথা—যথন শ্রীনিত্যানন্দ আগমন করিবেন, তাহার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন যে, তিনি বলরাম। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিলেন যে, "যদি নিত্যানন্দ অতি মন্দ কর্যান্ত করেন, তব্ ঠাহার চরণক্ষল স্বয়ং বন্ধারিও বন্দ্য।" শ্রীমহৈত সম্বন্ধে বলিলেন, "তিনি অতি প্রাচীন ভক্ত, প্রহ্লাদ প্রভৃতির পূর্ব্বেও তিনি ভক্ত, অতএব তিনি তাহাদের অপেক্ষা বৃদ্ধ।" এখন দেখুন যে, সেই অবৈত প্রস্কু তরজা পাঠাইতেছেন, আর প্রস্কু সহজ্ব অবস্থায় তাহার অর্থ কি করিতেছেন:—

তরঙ্গার অর্থ এই যে, প্রীঅবৈত প্রভু ঠাকুরকে আহ্বান করেন, সেই নিমিত্ত তিনি ধরাধামে আগমন করিয়াছেন। ঠাকুরকে কেন আহ্বান করিলেন? না জীবের মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্ত। প্রভুব বয়ংক্রম ধ্যন ২৪ বর্ষ, তথনি তিনি প্রকাশ হইলেন। ইহার পূর্বের যদিও তিনি ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রভাবে সে কার্য্যায়ত্ত প্রকাশের পর হইতেই হইল। দাদশ বর্ষ পর্যায়্য প্রভু প্রচার করিলেন, সিন্ধু হইতে কল্লা কুমারী পর্যায়্য সমুদার দেশ, প্রেমের বল্লায়, ভূবিয়া গেল। লক্ষ লক্ষ আচার্য্য স্থাই হইল, কোটা কোটা লোক প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিল। তথন শ্রীঅবৈত (প্রভুব বয়ংক্রম যথন ৩৬ বংসর) এই তরজা পাঠাইলেন। তাহা দারা প্রভুকে জানাইলেন যে, "প্রভু আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। যাহার নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ ফল পাইলাম। এখন আপনি সচ্ছন্দে সম্থানে গমন করিতে পারেন।" আর প্রভু উত্তরে বলিলেন, "তাহার যে আজ্ঞা।" এই তরজার দারা সহজে বিশ্বাস হয় যে গোরলীলা শ্রীভগবানের কার্য্য। অতএব জীব তোমার সৌতাগ্যের আর সীমা নাই!

এই স্বযোগে একটী কথা বলিয়া রাখি। প্রকাশাবস্থায় এীপ্রভূ বৃদ্

জননীর মন্তকে পদার্পন করেন, এ কথা আমি পূর্ব্বে লিখিও ইহার প্রমাণ দিই। অর্থাং বলি বে, এ কথা আমি শাস্ত্রে পাইয়াছি, আমার মনগড়া কথা নয়। প্রভুর লীলায় বাহা পাইয়াছিলাম তাহা আমি বলিয়াছি। তবু ইহাতে অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হয়েন। তাঁহারা বলেন, "প্রভু এমন মাতৃতক্ত, তিনি জননীর মাথায় পদার্পন করিলেন ইলা কি হইতে পারে ? আর ভূমি এরপ কথা লিখিলে কিরপে ?" কিন্তু আমার অপরাধ কি ? আমি লীলা সংগ্রাহক, প্রমাণিক বাহা পাইব তাহাই লিখিব। তাল কি মন্দ, অর্থাং প্রভুর গৌরবপোষক কি নিন্দার্বর্জক, তাহা বিচার করিবার আমার অদিকার নাই। তাহা বদি করিতাম তবে আমার পুত্তক পড়িয়া জীবের কোন লাভ হইত না। প্রভু যেরপ, আমি সেইরপ দিয়াছি, যাহার ইছা হয় তিনি গ্রহণ কর্কন, না হয় না কর্কন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভুর যে জননীর মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম প্রদান, ইহাতে 🚤 তোমার আমার কি ক্লেশের কিছু আছে? ইহাতে ক্লেশের কিছুই নাই, বরং অতুল আনন্দের কারণ আছে। যথন শ্রীঅহৈত গুনিলেন যে, নিমাই পণ্ডিত প্রীক্লম্বরপে প্রকাশ হইয়াছেন, তথন বলিলেন, "নিমাই যে প্রভৃত শক্তিসম্পান, শে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বলিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবান বলা যায় না। নিমাই পণ্ডিতকে আমি তথনি মানিব, যথন তিনি আমার মন্তকে পদার্পন করিতে সাহসী হইবেন।" শ্রীঅবৈতের বয়:ক্রম ৭৬ বংসর, বৈঞ্বের রাজা, জগতে ঋষির ভাষ মাভা, তাঁহার মাথায় পা দেয়, তাঁহার গুরু ও জীচনবান ছাড়া অপর কেই সাইসী হয় না। এই অদৈতের মন্তকে ২৪ বৎসরের নিমাই. যদি মন্ত্রষা হন, তবে পা দিবেন ইহা কি ছইতে পারে ? লোকের মনে বিশ্বাস যে লয়জন গুরুজনের মন্তকে পদ দিলে তাহার সে পা থসিয়া পড়ে, কি তার কুষ্ঠ ছয়। <u>শ্রীনিমাই অ</u>দ্বৈতের মন্তকে পা দিয়াছিলেন। কোন হিন্দন্তান, যত मन्दर रुपेक, जननीत मछरक कि श्रीलम मिर्ट शारत १ मरन जावन, निमारे পণ্ডিতের বয়ংক্রম ২৪ বর্ষ ও তাঁহাব মাতার বয়দ প্রায় ৭০ বংদর ৷ এরপ বুদ্ধা জননীর মন্তকে শ্রীপদার্পণ করিতে কেহ পারে না। নিতান্ত যে পাষও, দেও পারে না। এখন নিমাই পণ্ডিতের ভক্তি-বৃত্তি কিরূপ, তাহা মনে করুন। তাঁহার মত বস্তু জননীর মন্তকে কিরুপে পদার্পণ করিবেন ? অতএব নিমাই পণ্ডিত যথন তাঁহার জননীর মন্তকে পদার্পণ করেন, তথন তিনি নিমাই পণ্ডিত ছিলেন না। ঘটনা এই, শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

"আমি আদি, আমি সকলের পিতা।" শচী সমুথে করজোড়ে কাণিতেছেন। জীবাস বলিলেন ''জননি কর কি ? প্রণাম কর। উনি তোমার পুত্র নন, জগতের পিতা৷" শচী প্রণাম করি.লন, আবে শ্রীভগবান্ তাঁহার মস্তকে পদার্পণ করিলেন। যদি প্রীগোরাঞ্জ ভগবান্না হইতেন, তবে জননী প্রণাম করিলে ভর পাইয়া বলিতেন,—"মা! উঠ, কর কি ? অকল্যাণ কেন কর ?" তাহা হইলে মনে সন্দেহ হইতে পারিত যে নিমাই পণ্ডিত প্রকৃত শ্রীভগবান্ কি না। কিন্তু তথন নিমাইয়ের প্রকাশ অবহা, তথন জাঁহাতে নিমাই-পণ্ডিতত্ব নাই। তথন তিনি জগতের আদি, সকলের কর্তা. শচীবও পিতা। তাই তিনি অনালমে শচীব মাধায় পা দিলেন। যুগন প্রভু ভয় না পাইয়া শুচীর মাগায় গুলার্গণ করিলেন, তুগন ইহাই প্রমাণিত হইল যে, তিনি সত্য সত্যই গ্রীভগবান। নিনাই পণ্ডিত যে স্বয়ং ভগবান, এই লীলা তাহার এক প্রমাণ। প্রভু জননীর মন্তকে পা দিয়াছেন ব্লিয়া হাঁহারা ক্লেশ পান, তাঁহারা একটা কথা ভূলিয়া ষান যে, তিনি খ্রীভগবান। তাঁহারা মনে ভাবন যে, তিনি খ্রীভগবান. তবে আৰু তাঁহাদেৰ মনে কেশ হইবে না। যদি জীগৌৰাফ শ্ৰীভগ-বানের কাচ করিতেন, তবে জননী তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি ভখনি জিহ্বা কাটিয়া শ্রীবিষ্ণু বলিয়া ভাঁহার চরণ ভলে পড়িতেন ! কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গ সত্য বস্তু, তিনি কেন তাহা করিবেন ? তিনি ঐ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য ভাহাই করিলেন, জগতকে দেখাইলেন যে, যে ব্যক্তি শচীর ভন্ত বলিয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি শচীর কি জগতের পিতাও বটেন 🖂

যথন প্রীতহৈত, প্রীতগবান্ গৌরাম্বকে তরজার ছারা ইন্সিত করিলেন যে, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে এখন তিনি অবানে গমন করিতে পারেন, তখন প্রীগৌরাম্ম দ্বীয় হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" আবার প্রাভু যখন প্রীসক্ষপকে তরজার অর্থ গুনাইলেন, তখন তিনি বজ্ঞাহত ব্যক্তির স্থায় বোধ করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, এ লীলাখেলা কি এতদিনে দুরাইল। হায়় এতদিন পরে কি নু'দের প্রেমের হাট ভাঙ্গিল? সক্ষপের ফেরপ মনের ভাব হইম আমাদেরও তাই হয়। প্রীমহিতের উপর ক্রোধ হয় যে, তিনি কেন

প্রভূকে বিদায় দিয়াছিলেন, না ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া-ছিলেন? বাঁহার ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করেন, তাঁহারি ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে বিদায় দিলেন।

ঞীমদৈত এক ব্রেন যে জীবের উন্ধার। জীব উন্ধারের নিমিত্ত ° গ্রীভগবানকে আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীব উদ্ধার হইল, প্রেমভক্তি-ধর্ম প্রচারিত হইল, বাঞ্চি যে কার্য্য রহিল তাহা আচার্য্যগণ কর্তুক সাধিত হইবে। এখন ঠাকুর স্বধানে গমন কর্ম। 🤾 অদ্বৈতের মনের ভাব। কিন্তু ঠাকুরের মনের ভাব অগ্ররূপ। ীদও শ্রীঅদৈত, ঠাকুরকে বিদায় দিলেন, তবু ঠাকুর তাহার পরে দ্বাদশ বৎসর ধরা-ধামে ছিলেন। কেন? না, তাঁহার একটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে বাকি ছিল ব্লিয়া। সেটি শ্রীফারৈত প্রভুও জানিতেন না। প্রভু প্রথমে ভক্তির চর্চা আরম্ভ করিলেন। তাহা যথন শেষ হইল তথন প্রেমের চর্চা আরম্ভ হইল। জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়া হইলে, প্রভু তবু আর দ্বাদশ বৎসর রহিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য রদাধাদন দ্বারা জীবকে রদশিকা দেওয়া। হ্নয়-কূপ হইতে বাধাকৃষ্ণণীলারস, অবিশ্রান্ত উথিত করা যাইতে পারে। সামাভ কুপ থনন করিলে জল উঠিবে, কিন্তু তাহা তত পরিষ্কৃত নয়। তদপেক্ষা গভীর করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল জল উঠিবে। আরো গভীর করিলে আরো পবিত্র জল উঠিবে। এইরূপে জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভু দ্বাদশ বর্ষ পর্যান্ত রাধাক্ষণীলারণ কুপ ২ইতে স্থা উঠাইতে লাগিলেন। এক উদ্দেশ্য, আপনি আস্বাদ করিবেন, অপর উদ্দেশ্য, উদাহরণ ছারা জীবকে শিকা দিবেন। প্রভু অহৈতের তরজার পর হইতে ক্রমেই আভ্যন্তরিক জগতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, পূর্বেক ক্ষণেক উদ্ধবের ভাব, ক্ষণেক রাধার ভাব গ্রহণ করিতেন, ক্ষণেক বা সচেতন থাকিতেন। কিন্তু এখন প্রভুর অন্ত দকল ভাব যাইয়া ক্রমে রাধাভাব রুদ্ধি পাইতে লাগিল, আর সে ভাব রহিয়া যাইতে লাগিল। পূর্বের রাধাভাবে ক্লফক্থা কহিতে কৃহিতে. কি ক্লঞ্চের সঙ্গ করিতে করিতে হঠাৎ চেতনা পাইতেন, জাবার তথনি চেতনা হারাইতেন। কিন্তু যথন প্রভু গন্তীরা-গীলা আরম্ভ করিলেন, তথন তাঁহার রাধাভাবে প্রায় আর যাইত না। প্রভু রাধাভাবে সরুপের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "ললিতে, আমাকে ক্লের ওখানে লইয়া চল। তিনি জামার নিষ্টিত অংশকা করিতেছেন।" প্রভুর সাপ্দাকে রাধা বলিয়া

সম্পূর্ণরূপে বোধ হইয়াছে, আর সেইরূপ সরূপকে ললিতা বলিয়া বোধ হুইয়াছে, তাই জ্বন্ধ বলিতেছেন। কিন্তু রাধাতাবে কুঞ্চকণা বলিতে বলিতে হঠাৎ চেতন হইল, তথন বিশ্বিত হইয়া সরুপকে বলিতেছেন,— "সরপ, আমি এইমাত কি প্রলাপ করিতেছিলাম ? আমার বোধ হইতে-ছিল যেন আমি রাধা। কিন্তু আমি ত রাধা নই, আমি কুঞ্চটেত্ত :" ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহবল হইলেন, আবার রাধাভাবে "প্রালাণ" করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখন এই রাধাভাব রহিয়া যাইতে লাগিলী চেত্তনাভাব ক্রমে কমিতে লাগিল। পূবের সন্ধ্যা হইলে রাধাভাব হইত, আর যতক্ষণ নিদ্রা না যাইতেন ততক্ষণ সে ভাব থাকিত। এখন দিনের বেলায়ও রাধাভাব দেখা যাইতে লাগিল। এমন কি. কখন কথন এ রাধাভাব দশদিন পাঁচদিন থাকিতে লাগিল, পরে মাদেক পর্যান্ত, শেষে বৎসরেক পর্যান্ত। অর্থাৎ যথন ভক্তগণ রথের সময় নীলাচলে আসিতেন তথনি চেতনা লাভ করিতেন, আর ভক্তগণকে বিদায় করিয়া দিয়া আবার ভাবসাগরে ড্বিতেন। এ কথা অনেকবার বলা হইরাছে যে. শ্রীশীমদ্রাগবতের লীলাকে পুনজ্জীবিত করা গৌরলীলার একপ্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষণ বুন্দাবন বিহার করিয়া মধুরায় গেলেন, তথন রাধা গোপীগণ সহিত বিরহে বিহবল হইলেন। তথন রাবা এই বিরহে বে সমুদায় রস আয়াদন করেন প্রভৃ তাহাই করিতে, ও জ্গতকে আয়াদন করাইতে, লাগিলেন।

পাঠক মহাশয় অবগত আছেন, প্রেমিক ভক্তের তিন ভাব,—মথা পূর্ব-রাগ, মিলন ও বিরহ। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব বিরহ। আর সর্বাপেক্ষা নিরুষ্ট ভাব মিলন। মিলন অপেক্ষা পূর্বরগে ভাল। আবার সেই প্রকার জীবের তিন ভাব,—আননের আশাকে পূর্বরগে বলে, অনেন ভোগকে বলে মিলন, আর পূর্বানন স্মরণকে বলে বিরহ। ইহার মধ্যে শেষোকটি সর্বাপেক্ষা মধুর। মিলন হইতে যে বিরহ মধুন, একথা হঠাং লোকে বিধাস করিবে না। কিন্তু যাঁহারা রসাযাদ করিয়াছেন ভাহারা, আমরা কি বলি-তেছি, ভাহা ব্রিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ক্রীমতীর প্রোক শ্বণ করুন,—
"সঙ্গম-বিরহঃ-বিকলে বর্মিছ বিরহ ন সঙ্গসন্তস্তাঃ।

मकर्म मस्तरेथका वितरह उन्नाम अलाकः "

যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণে আনন্দ, আর যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণে মিলনে আনন্দ। প্রভ্র কি ভাব তাহার কতক ভাব প্রীভাগ-বতের ভ্রমরগীতা পড়িলে জানা যায়। আনেকে অবগত আছেন, "রাই উন্মাদিনী" বলিয়া গীতের পালা স্বষ্ট হয়, আর জীবে উহার অভিনয় • দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া পবিত্র হয়। এ "রাই উন্মাদিনী" প্রভ্র পূর্বের, জগতে কিয়ৎ পরিমাণে ছিল। আর যাহা ছিল তাহা কথায়। কিন্তু প্রভ্র শ্রাই উন্মাদিনী" কি, তাহা কার্য্য ছারা দে বিনান প্রভ্র কার্য্যে যাহা দেখাইলেন, তাহা কবিগণ অনুভবও কি বিপারেন নাই। একটা পদের বিচার করিব।

"রাই, কৃষ্ণকথা কইতে ছিল। কথা কইতে কইতে নীবৰ হইল॥"

প্রভু কৃষ্ণকথা কইতে গেলেন জমনি ভাবের তরঙ্গ উঠিল, উঠিয়া কণ্ঠ রোধ ও নিশ্বাস বন্ধ করিল, ও অমনি নয়নতারা স্থির হুইয়া গেল।

এরূপ দৃশু কোথা ছিল, কে কোথা দেখেছেন বা শুনেছেন ? প্রভু আপনি করিয়া, ইহা দেখাইয়াছিলেন। প্রভু সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু নরন মুদিয়া, ব্যহেতু হুদয়ে শ্রীরুঞ্চকে দেখিতেছেন। তাই নয়ন মেলিতে প্রবৃত্তি হুইতেছে না। কিন্তু নয়ন মুদিয়া চলিয়াছেন তাই পদখালন হুইতেছে, আর ভক্তগণ ছঃখ পাইতেছেন। বলিতেছেন, "প্রভু, নয়ন মেলিয়া চলুন, প্রভিয়া ঘাইবেন।" সেই হুইতে "রাই উয়াদিনীর" গীত হুইল;—

"অনন করে যাইস্না, যাইস্না, ধীরে চল। ভূই নয়ন মূদে চলে যাবি, প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি ?"

প্রভাৱ কার্য্যের সহায়তার নিমিত, তাহার আগমনের পুর্বের্র "জয়েদেব,"
"বিদ্যাপতি," "চণ্ডীনাস," ও "বিষমস্থল" উদিত হয়েন। এই উপরি উক্ক
প্রেমিকতক্ত কবিগণ যেরূপ কথার দারা প্রেমের হল্প কণা লইয়া পেলা করিয়া
গিয়াছেন, প্রভু আপনার আচরণের দারা উহা জীবের নিকট ব্যাখ্যা
করিয়াছিলেন। তাই জীবে এখন সেই "প্রেমের হল্প" তাৎপর্য্য ব্বিতে
পাবিষ্যাক্তেন। জয়দেবের নায়ক বনমালী—রাখাল। তাহার নায়িকা সেইরূপ
বনচারিণা—বাধা। উভয়ে জগতের কুটলতার কোন ধার ধারেন না,
তাহারা প্রেমে পাগল। আবার ইইারাই শ্রীভগবান, তবে ঐশ্বর্যা-বিব্রিজ্ত।

জন্মদেব ইহাদের প্রেমের থেলা স্থললিত কবিতায় বর্ণনা করিয়া উহাতে অতি সিঠ স্থর দিলেন। সহজে লোকে সেই গীত শুনিলে পাগল হয়।

কিন্ত শ্রীজগরাথ দেবকে এই সম্পার গীত আরও ভাল করিয়া গুনান হইত। দেবদাসীগণ এই সম্পার গীত অভ্যাস করিতেন, করিয়া ঠাকুরের সমুধে গান করিতেন ও নৃত্য করিতেন। এ দেবদাসীগণ দক্ষিণ দেশে পুত্ এক মিলিরের যত মুরারী ছিল সম্পায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও কোন কোন হানের দেবদাসীগণের চরিত্র মন্দ, তবু তাহারা যথন হৃষরে ঠাকুরের নিকট নৃত্য গীত করিত, তথন শ্রোতা ও দশকগণকে মোহিত করিত।

প্রভ বিরহ-বিহবল অবস্থায় জলেশ্বর টোটায় গমন করিতেছেন, সঙ্গে গোবিন। এমন সময় তাঁহার কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। বুঝিলেন জন্মদেবের কবিতা গীত হইতেছে, রাগিণী গুজ্জরী। তথন আনন্দে উন্মন্ত হুইয়া গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। গোবিন্দ পশ্চাৎ যাইতেছেন, প্রভুর এরপ হঠাৎ ক্রতগতি দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন। প্রথমে তিনি প্রভুর ক্রত-গমনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। পরে গমনের কারণ বুঝিলেন, তাহাতে অত্যন্ত চিস্তিত হইলেন। যিনি গীত গাহিতেছেন তিনি দেবদাসী— স্ত্রীলোক। প্রভু সন্ন্যাদী, মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চলিমাছেন, কেন না তাহাকে আলিঙ্গন করিতে। প্রভু যদি বিহ্বল অবস্থায় তাহাকে আলিঙ্গন করেন, তবে চেতন অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিবেন। তাই গোবিন্দ তাঁহাকে নিবারণ করিতে তাঁহার পশ্চাৎ ধাইলেন। প্রভুর সহিত দৌড়িয়া কেহ পারে না, গোবিন্তু পারিতেন না, কিন্তু প্রভুর অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইতেছে। পথে সিজের কাঁটা দিয়া অনেক বাগান ঘেরা, স্বতরাং যাইতে নানা বাধা পাইতেছেন, গাত্রে কণ্টক ফুটিতেছে, অঙ্গ রক্তময় হইতেছে, কিন্তু তাহাতে প্ৰভুৱ ব্যথা বোধ নাই। প্ৰভু কেবল দৌড়িয়াছেন, এমন সময় গোকিক প্রাভূকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "প্রাভূ করেন কি? যিনি গাছিতেছেন তিনি স্ত্রীলোক।" স্ত্রীলোকের নাম শুনিবা মাত্র অমনি প্রভুর বাহ্য হইল। তথন ফিরিলেন, আর বিহ্বল মনে গোবিন্দকে বলিলেন, "আজ তুমি আমাকে ক্রয় করিলে। আমি যদি প্রকৃতি স্পর্শ করিতাম তবে প্রায়শ্চিত স্বরূপ আমার প্রাণ দিতাম। গোবিন্দ, তুমি আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" প্রাকৃত কথা, এই ঘটনায় ভক্তগণ বড় ভীত হইলেন, ব্রিলেন যে প্রাকৃতক সত্ত নানা প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রভু দিবাভাগে রাধাভাবে জগৎ কৃষ্ণময় দেখেন, জগতের কার্য্যে রুঞ্জীলা অনুভব করেন, আবার রঙ্জনীতেও বটে। স্থপ্নেও ভাহাই। 'কোন কোন দিন স্বপ্নে এরূপ নিমগ্ন হয়েন যে, বেলা হইলেও উঠেন না। একদিন স্বপ্নে রাসলীলা দেখিতেছেন, শ্যা হইতে উঠিতেছেন না। বিলম্ব দেখিয়া গোবিন্দ প্রভুকে ডাকিলেন। প্রভু উঠিলেন, কিন্ত তাঁহার স্বপ্নের আবেশ গেল না। মনে করুন প্রভুর মনের ভাব দিবানিশি এই যে, ক্লফ মথুরায় গিয়াছেন, তিনি রাধা, বুন্দাবনে একাকিনী পড়িয়া আছেন। যথন স্বপ্নে রাসরসে নিমগ্ন হইলেন, তথন "কৃষ্ণবিয়োগিনী" ভাব গিয়াছে। বোধ ছইয়াছে বন্দাবনে শ্রীক্লঞ্জে পাইয়াছেন। তাই প্রভাতে গোবিন্দ যথন তাঁহাকে উঠাইলেন, তথন প্রভুর হাণয় আননেদ টলমল করিতেছে, বদন প্রফল্ল হইয়াছে। প্রভুর আনন্দ ও বিরহ বেদনা এত অধিক যে তাঁহার বদনে তাঁহার মনের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিত। প্রভু দর্শনে চলিলেন, ঘাইয়া জ্ঞাগনাথকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, তিনি ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শ্রীক্ষণ। যেহেতু প্রভু তথন বুন্দাবনে, আর সেইভাবে মন ওাঁহার গর গর। প্রভ গরুড়ের স্তম্ভে হস্ত দিয়া দর্শন করিতেন, এই জাঁহার নিয়ম। আর অগ্রবতী হইতেন না। প্রথমে যে দিবস শ্রীজগরাও দর্শন करतन (प्र निवम ठीकूतरक क्नरत्र धतिशाहिस्तन विनत्रा, शास्त्र भावात সেইরূপ করেন সেই ভয়ে অনেক দূর হইতে, অর্থাৎ গ্রুতের স্তন্তের নিকট হইতে, দর্শন করেন। প্রাভূ স্বপ্লাবেশে গরুড়ের স্তন্তের নিকট দাঁডাইয়া. জগলাথ না দেখিয়া মুরলীধর কালাচাঁদকে দেখিতেছেন, এমন সময় কোন একটি স্ত্রীলোক দর্শন করিতে না পারিয়া গরুড়ে উঠিয়াছে, উঠিয়া দর্শন করিতেছে: এক পা গরুডের উপর, আর এক পা মহাপ্রভর স্কন্ধে দিয়াছে। প্রভ বিহবল, অবশ্র তাঁহার জ্ঞান নাই। কিন্তু গোবিন্দ ইহা দেখিলেন, দেখিয়া স্কীলোকটীকে তিরস্কার করিলেন। স্কীলোক তাহার অপরাধ জানিয়া ভয়ে নামিলেন। তিনি মহাপ্রতকে জানিতেন, লোকের ভিডে, না জানিয়াই মহা-প্রভুর স্কন্ধে পা দিয়াছিলেন। কথা এই, প্রভু গরুড়ের নিকট গরুড় পক্ষীর ন্তার, আপন মনে দাঁড়াইয়া থাকেন। তিনি যে সেথানে আছেন তাহা বিদেশীয় মাত্রিগণ জানিতে পারিত না। আর স্বদেশীয় যাহারা, ভাহারাও অনেক সময়

লক্ষ্য করিতে পারিত না। সেই নিমিড্ট এরপ সম্ভব হইত যে, প্রাভূ দর্শন করিতেছেন, আবে তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া অন্তা লোকে আমগ্রে দর্শন করিতেছে।

ষথন গোবিন্দ স্ত্রীলোকটীকে তিরস্কার করিলেন, তথন প্রাভূ কতক বাফ পাইলেন, পাইয়া বলিতেছেন,—"গোবিন্দ, কর কি ? উনি স্বচ্ছন্দে দর্শন কঞন।" কিন্তু স্ত্রীলোক গোবিন্দের তিরস্কার শুনিয়া প্রভূকে দেখিবা মাত্র আত্তে আত্তে নামিলেন, নামিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন, তিনি না জানিয়া এরপ গহিতি কার্য্য করিয়াছেন; আর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "আহা মরি কি জার্তি! জগন্নাথকে দর্শন করিবার জন্ম আমি যদি এই সার্ত্তিকে পাইতাম তবে কৃতার্থ হইতাম। জগরাথে এ স্ত্রীলোকটিব মন এরপ নিবিষ্ট যে আমার ক্ষমে যে পা দিয়াছে তাহা ইহার জ্ঞান নাই।" দে যাহা হউক, প্রভ এ পর্যান্ত পুর্বনিশির স্বপ্ন প্রভাবে শ্রীজগন্নাথকে দুর্শন করিতে तनमाली बीक्रकटक नर्गन कतिए छिएलन, अथन अहे श्वीरलाटकत कार छ কতক বাছ পাইয়া আর শ্রীক্লফকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিতেছেন, জগরাথ, বলভদ্র ও স্বভাগ্র তথন সভাপিত হচ্যা বাসায় প্রভাগ্যন ক্রিলেন। মনের ভাব যে এক্লিফকে হারাইয়া পাইয়াছিলেন, এখন গাংকে ष्यावात शांताहेबाएडन। वालाम विशिष्ठा वागहरू वसन ताथिया नम्रन मुनिधा অনোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন; কথন বা নয়ন উল্লালন করিয়া নথ দিয়া মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গাক্ষতি লিখিতে লাগিলেন, আব নয়ন জলে উহা ধৌত হওয়ার পুন: পুন: এই চিত্র লিখিতে লাগিলেন। আহা। যদি প্রভুর তথনকার মূথের এই ছবির একটা ফটোগ্রাফ পাইতাম তবে জীবন স্থপে কটাইতে পারিতাম। প্রিয়জনের বিরহ বছদেশে কবিগণ কর্তৃক বর্ণিত হইগাছে। কিন্তু প্রভু ষেত্রপ কৃষ্ণ-বিরহর্স প্রকাশ করিলেন, ইহা জগতে কেহ কণন স্বপ্নেও অমূভব করেন নাই। প্রভুর এই অবস্থায় সমস্ত দিবা , গেল, ক্রমে সহ্ধা আসিতে লাগিল, সেই সঙ্গে প্রভুর বিরহ বেদনা বাড়িতে লাগিল। বিরহ বেদনার কথা সকলে শুনিয়াছেন, কিছ কিছ জ্মাপনা আপনিও ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু বিরহ বেদনায় কে কোণায় বাণবিদ্ধ মন্তব্যের স্থায় "উহ: মরি, উহ: মরি" বলিয়া সম্ভাপ করে 🕈 বুশ্চিক দুংশনে মনুষাকে অস্থির করে, দৃষ্ট ব্যক্তি জালার গড়াপড়ি দিয়া - 🗕 থাকেন, কিন্তু কে কোথা বিরহ বেদনার ধ্লায় গড়াগড়ি দেয়।
অবশু ভারি শোক পাইলে লোকে গড়াগড়ি দিয়া থাকে, মুর্চ্চিত হয়,
আর শোক কেবল বিরহ হইতে উৎপতি। কিন্তু শোকের প্রধান কারণ
বিরহ নহে, নিরাশ বিরহ। প্রিয়জনকে হারাইয়াছেন, আর যিনি
শোকী, তিনি ভাবিতেছেন যে শুধু তাঁহাকে হারাইয়াছেন তাহা নয়,
তাঁহাকে চিরজীবনের মত হারাইয়াছেন। সেই নিমিত্ত শোক এত
ছঃধকর হয়। যদি শোকিব্যক্তি জানিতে পারে যে, তাহার প্রিয়জনকে
পরকালে আবার পাইবে তবে অমনি শান্তি লাভ করে।

আমেরিকা দেশে একটি অন্কৃত ঘটনা লইয়া সংবাদ পত্রের মধ্যে বিপুল বিচার হয়। একটি অন্টাদশ বর্ষ বয়স্বা যুবতী মরিয়াছেন, আর ভাহার আন্ত্রীয়গণ তাহার মৃতদেহ লইয়া, সে দেশের নিয়মান্ত্রমারে, নিশিতে জাগরণ করিতেছেন। তাঁহারা জন কয়েক স্ত্রীপুরুষে মৃত দেহের নিকট আছেন, এক একজন করিয়া জাগিতেছেন আর সকলেই ঘুমাইতেছেন। ইহার মধ্যে একজন দেখিতেছেন সেই মৃতদেহের নিকট মৃত যুবতীটি দাঁড়াইয়া যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। তথন তিনি ভয়ে চীৎকার করিলেন, আর সেই শব্দ শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহারা দশজনে এইরূপ সেই বালিকার পরকালের জয়্ম দেখিলেন। যুবতীর জন্ম তাঁহার জননী শোকে পাগল হইয়াছিলেন। তিনি অন্ত স্থানে দ্রেছিলেন, তাঁহার কল্পাকে পরকালে দেখিতে পান নাই, কিন্তু দশক্ষাণের মুখে শুনিলেন, বিশ্বাস করিলেন, তথন শোকে ভূলিয়া নুত্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার কল্পা মরে নাই, জীবিত আছে, পুন-শ্বিলনের আশা হইল, তাঁই শোক গেল।

বিরহ বেদনা পূণ্রপে উদয় হইলে "দশ দশা" উপস্থিত হয়। শীর্রণ তাঁহার রস শাস্ত্রে "দশদশার" ঐ সমূদায় লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিলেন; যথা,—

"চিন্তাত্র জাগরোদেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।

প্রলাপো ব্যাধিকুনাদো মোহো মৃত্যুর্দ্ধশাদশঃ ॥"

অর্থাৎ (১) চিন্তা, (২) জাগরণ, (৩) উদ্বেগ, (৪) রুশাঙ্গতা, (৫) অঙ্গের মালিন্তা, (৬) প্রলাপ, (,৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (১) মুছের্য, (১০) প্রায় মৃত্যু কি মৃত্যু।

বিরহে এই দশটি দশা উপস্থিত হয়ৣ৾। জীরে ইহা পুর্বের জানিতেন

না। সহাপ্রভুব ভাব দেখিয়া ইহাজানিলেন। প্রভুব কৃষ্ণ-বিরহে একপে নয়টী দশা প্রতাহই হইত, আর দশমী দশা মাঝে মাঝে হইত। রজনী উপস্থিত হই**লে** প্ৰেভ্ নষ্টি দশায় অভিভূত হইয়া ছট্ফ্ট করিতেছেন, শেষ দশাটি অথাং মৃত্যু দশাটি কেবল বাকি রহিয়াছে। সরূপ রামরায় চেষ্টা করিয়া প্রভূকে নানা উপায়ে সান্তনা করিতেছেন। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া ক্লফ্ট্যাত্রার স্কৃষ্টিও পরি-वर्ष्मन इटेन । मतन ভाবुन वहन अविकाती त्यन ताबाटक नटेशा क्रुफ्क-याँवा कतिएक-ছেন। সে কিরূপ—না, বেরূপ সরূপ রামরায় প্রভুকে লইয়া গন্তীরা লীলা করিতেন। তবে সর্লপ রামরায় প্রকৃত রাধাকে লইয়া রুঞ্জ-যাত্রা করিতেন. বনন সেই দেখা দেখি প্রকৃত রাধাকে না পাইয়া, রাধা সাজাইয়া তাহাকে প্রভার উক্ত কথা শিগাইয়া, ক্লফ-যাত্রা করিতেন। প্রভু ঘন ঘন মুছুর্গ যাইতে-ছেন. প্রলাপ করিতেছেন, কখন বা নিজেই বাহ্নাভ করিতেছেন। মখন ক্ষণিক চেতনা লাভ করিতেছেন, তথন সরপ রামরায়কে বলিতেছেন, "উপায় কি ? বল। আমি আর মহা করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। রামরায় একটি শ্লোক পড় দেখি যদি আমার হৃদয় শীতল হয়।" ক্থন বা স্ক্রপকে বলিতেছেন, "একটা ক্লফ্মঙ্গল গাঁত গাঁও দেখি, যদি প্রাণে বাচি।" রামরায় খ্রীমতীর প্রস্তিরাগ বর্ণনা করিয়া তাঁহার নিজক্বত শ্লোক শ্বস্থারে পাঠ করিলেন। সরূপ জয়দেবের রাদের পদ গাইলেন। ক্রমে প্রভুর মনের ভাব ফিরিল। হৃদরে আনন্দের তরঙ্গ স্থাসিল, পরে প্রভু দিশেহারা হইয়া নত্য আরম্ভ করিলেন। অধিক রজনী হুইতেছে দেণিয়া সরূপ ও রামরায় উভয়ে অনেক বছ করিয়া, কতক বল ছারা, প্রভুকে শয়ন করাইলেন। শোয়াইয়া, প্রদীপ নির্কাণ করিয়া, বাহির হইতে শিকল দিয়া, মারে গোবিন্দ কি সরুণ কি উভরে শয়ন করিলেন। প্রতু শয়ন করিয়া কোন দিন নিজা গেলেন, কোন দিন বা উচ্চৈঃসরে নাম জলিতে लाशिरमन ।

প্রভূ একদিন প্রভাতে নিদ্রা হইতে ইন্টিয়া দেহের সমুদায় কার্যা আভ্যাস বশতঃ করিলেন। সমূদ্র মানে গমন করিলেন, পরে দর্শনে দাঁড়াইলেন। কথন একবারে বিহল অবস্থা, আপনার ভাবে আছেন; কথন বা লোকের সহিত কথা বলিভেছেন। সে কথা কি ভাহা বুরুন; বলিভেছেন, "কে গা ভূমি বাপ, কে গা আমার বাপের ঠাকুর, ক্ষম্ব কোন পথে গিরাছেন বলিতে পরে গ" সে চূপ করিয়া থাকিল, তথন

আর এক জনকে জিজাদা করিতেছেন, "ভূমি বলিতে পার, তিনি কোথা গেলেন ?" কেহ বা বলিল, "পারি, আইস আমার সঙ্গে। আমি দেখাইয়া দিব।" ইহা বলিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। প্রভু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সে মন্দিরের মধ্যে যাইয়া প্রভূকে সিংহাসনের অঞ্জে রাথিয়া আঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শ্রীজগনাথকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে ভোমার কৃষ্ণ।" ঠাকুরও কৃষ্ণকে পাইয়া মহাস্থথী। : বে দিবস প্রভ স্বলে কৃষ্ণকে পাইয়া গরুড়ের পার্মে দাড়াইয়া কৃষ্ণ দেখিতেছিলেন. এমন সমন্ধ তাঁহার ক্লমে আরচ স্ত্রীলোকের স্পর্শে চেতন পাইয়া আবার ক্লফকে হারাইয়া সমস্ত দিন রাত্রি রোদন করিয়াছিলেন, সেই রঙ্গনীতে এক অন্তত ঘটনা ঘটল। অধিক রাত্রি দেখিয়া দরূপ ও রামরায় প্রভকে কতক বল দারা ও কতক বুঝাইয়া শয়ন করাইয়া, আপনারা भग्नम कतिरागन। त्रामजाग्र भेरर रशरानन, किन्छ मत्राभ निक कृष्टित না ঘাইয়া প্রভুর ঘারে শগন করিলেন; কারণ দেখিলেন প্রভু যদিও শুইলেন, তবু ঘুমাইলেন না, উচ্চ করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগি-লেন। নামকীর্ত্তন হইতেছে এমন সময় প্রভু হঠাৎ নীরব হইলেন। প্রভ ঘুমান নাই বলিয়া সরূপও জাগিয়া আছেন। প্রভকে নীরব দেখিয়া ভারিলেন, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া বাহির হইতে শিকল খুলিয়া অভ্যন্তর ঘাইয়া দেখেন, দর্বনাশ! গৃহ শূক্য!! প্রভু নাই!!! প্রভু কিরপে কোণায় গেলেন? সদর দরজায় যেরপ শিকলি েওয়া ছিল দেইরূপ আছে। দেখানে আবার গোবিন্দ ও সরূপ শয়ন করিংা, গুহের মধ্যে তুই দিকে তুই দার আছে, তাহাতেও খিল দেওয়া ৷ তবে প্রভু কিরপে বাহির হইলেন ? কিন্তু সে সামান্ত কথা। প্রধান কথা, প্রভ কোথা গেলেন গ

তথন কলরব হইল, সকলের নিকট সংবাদ গেল, সকলে প্রভ্র জ্ঞাসের নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিলেন। দীপ জালিয়া তল্লাস করিতে করিতে দেখিলেন যে, শ্রীমন্দিরের সিংহ্ছারের উত্তর দিকে প্রভূ পড়িয়া আছেন। প্রভূকে পাইয়া সকলে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া সকলে মহাভীত ও চিত্তিত হইলেন। দেখিলেন, হস্ত, পদ, কটি ও প্রাবার যত অস্থিসন্ধি আছে সম্দায় শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে হইয়াছে কি না, প্রভূর হস্ত পদ ও দেহ অতি দীর্ঘ হইয়াছে। প্রভূর দেহ তথন আর মহুষের দেহ বলিয়া বোধ হইতেছে না, উহা এ৬ হস্ত লম্বা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে আবার উত্তান নয়ন। মুথ দিয়া ফেন পড়িতেছে। এমন কি, প্রভুব দশা দেখিয়া সকলের হৃদয় হংথে বিদীর্ণ ও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তথন সর্রূপ প্রভুব কর্ণে উচ্চেঃম্বরে ক্ষণ নাম করিতে লাগিলেন। একপ করিতে করিতে করে নাম প্রবেশ করিল। তথন প্রভু "কাঁহা, কাঁহা," এই শব্দ করিতে লাগিলেন। পরে "হরিবোল" বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়া বদিলেন। আর অন্থিসন্ধি সমুদায়, যাহা বিচ্ছির হইয়া গিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ যথা হানে আসিয়া জোড়া লাগিল।

প্রেস্থ উঠিয়া নিজেথিত ব্যক্তির জ্ঞায় এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। বিবরণ কি, জিজ্ঞাস্থ হইয়া প্রাভূ সরূপের মূণ পানে চাহিয়া
বলিতেছেন, "ব্যাপার কি বল দেখি?" সরূপ বলিলেন, "আগে ঘরে
চলুন সেগানে বলিব।" বাসায় আসিয়া সরূপ সম্লায় কথা বলিলেন।
প্রেজ্ বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার কিছু মনে নাই। কেবল এই
টুকু মনে আছে যে, চঞ্চল কল্প আমাকে দর্শন দিয়া অদশন হইলেন,
আর আমি তাঁহার উদ্দেশে তাঁহার পশ্চং ঘাইতেছিলাম।"

এই লীলাটা রবুনাথ দাস তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন। তিনি ইথা প্রতাঞ্চদর্শন করেন, তিনি প্রভুকে তল্লাস করিতে. গিয়াছিলেন। যথন গ্রাহ্ণণার এই লীলা প্রথম অবগত হইলেন, তথন তাঁহার মনে একটা কথা উদর হইয়াছিল। প্রভুর দেহে যতরূপ অলোকিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যে একটা রহন্ত বরাবর দেখা ঘাইবে। অর্থাং যদি তাঁহার দেহে কোনরূপ অলোকিক ভাব দেখা গিয়াছে, তবে তাহার বিপরীত ভাব তাহার পরে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা প্রভু যদি কান্দিতেছেন, তাহার পরে নিশ্চিত ছাসিনেন। প্রভুর খাস বক্ষ হইল, তাহার পরে প্রভুর এরূপ ঝড়ের ত্তায় দিখাস বহিতে লাগিল যে, সমুখে উপ্রেশন করে কাহারও এরূপ মার্র দেখিনেন যে, উহা এত কোমল হইয়াছে যেন উহাতে আহি মান্ত নাই। এই প্রভু এত ভার হইলেন যে তাহাকে ক্রোড়ে করে এরূপ মান্ত নাই। এই প্রভু এত ভার হইলেন যে তাহাকে ক্রোড়ে করে এরূপ মান্ত করিয়া কাহারও নাই, আবার এরূপ লঘু হইলেন যে, যে সে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইতে পারেন। এ সমুদার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, প্রভুর অন্ধি গ্রিছ শিথিল হইয়া তাহার হন্ত, পদ, দেহ

দৈৰ্ঘ্যতা পাইয়াছিল, তথন তাঁহার বিপরীত ভাব কি প্রকাশ পাইয়া-ছিল প দেখিলাম যে, ঠিক তাহাই হইয়াছিল। সে অভ্ত কাও প্রবণ কয়ন।

একদিন প্রভু, সরূপ ও রামরায়ের: দঙ্গে, নিশি যাপন করিতেছেন। কথন দুর্মণ গীত গাহিতেছেন, কথন রামরায় শ্লোক বলিতেছেন ও তাহার অর্থ করিতেছেন। ছই প্রহর নিশি হইন, তথন উভয়ে প্রভকে সাস্থনা করিয়া, শয়ন করাইয়া গুহে গেলেন। কেবল গোবিন্দ দ্বারে প্রভর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত রহিলেন। প্রভ শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন তাহা নছে, উট্চেঃম্বরে নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কবিতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ নীরব হইলেন। তথন প্রভু নিদ্রা গিয়াছেন কি না ইছা জানিবার নিমিত্ত গোবিন্দ গছের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখেন পর্বকার দিনের মত তিন দ্বারে কপাট, কিন্তু প্রভু নাই। তথন দৌভিয়া গমন করিয়া সরূপকে সংবাদ দিলেন। ভক্তগণ যিনি যেখানে ছিলেন দৌডিয়া আদিলেন, আর প্রদীপ জালিয়া প্রভকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। সেধার প্রভকে শ্রীমন্দিরের সিংহছারের উত্তর দিকে পাইয়াছিলেন। তাই প্রথমে দেখানে তল্লাদের নিমিত্ত গমন করিলেন, \*কিন্তু ঠিক সেখানে পাইলেন না। দেখেন যে সিংহলারের উত্তর দিকে নয়, দক্ষিণ দিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুর ঘরে তিন দ্বার, তাহা খোলা হয় নাই, অথচ প্রভু ঘরে নাই। যেখানে প্রভুকে পাওফ গেল তাহাতে বুঝা গেল যে প্রভু তিনটি অনুনত প্রাচীর লংখন করিয়া আসিয়াছেন। র্যুন্থ দাস সেই তল্লাস্কারীর মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি তাঁহার স্তবাবলীতে এই ঘটনা লইয়া বলিতেছেন; যথা—

> "অস্তুদ্ঘটা দারত্রয়ন্ত্রচি ভিত্তিত্রয়নহো বিলজ্যোটিজঃ কাণিজিকস্থরভিনন্যে নিপতিতঃ। তন্দ্যৎ সংকোচাৎ কমঠ ইব রুম্ফোকবিরহাদ্ বিরাজন গৌরাস্থো হ্রদ্যেউদ্যুদ্মাং মূদ্যতি॥"

সকলে দেখেন যে প্রভু পড়িয়া আছেন। আর তৈলঙ্গী গাভীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, অতি যদের সহিত তাঁহার অঙ্গ শুকিতেছে, তাহারা যেন তাঁহার অঙ্গরক্ষা করিতেছে। গাভীগণ প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেনা। ভক্তগণ যাইয়া প্রভুকে কিরপ দেখিলেন? "পেটের ভিতরে হস্তপদ কুর্ম্মের আকার। মূথে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অঞ্ধার॥ অচেতন পড়িয়াছেন যেন কুন্নাওফল। বাহিরে জড়িয়া অস্তরে আনন্দে বিহ্নল॥"

চরিত।মৃত।

পূর্ব্বে বথন প্রভুর দেহ দীর্ঘতা লাভ করে, তাহার বর্ণনা, চরিতামুক্তে এইরূপ আছে,

"প্রভূ পড়িয়া আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
আচতন দেহ নাসায় খাস নাহি বয়।
একেক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি তিন চর্ম আছে তাতে মাত্র।
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অভিসন্ধি যত।
একেক বিততি তিন হইয়াছে তত॥"

এখন উপরের লিখিত দেহের তুই অবস্থা দেখিলে জানা যায়, উঠা পরস্পর বিপরীত। প্রভু এইরূপে পড়িয়া আছেন, প্রভুর চতুপার্দে গাভী, তাহারা প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবে না!

> "গাঁভী সব চৌদিকে শুকৈ প্রভুর অঙ্গ। দুর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ গন্ধ॥"

ভক্তগণ প্রভূকে চেতন করাইবার নিমিন্ত জনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুই হইল না। পরে প্রভূকে গৃহে জানান হইল। সকলে চিন্তিত, মনের ভাব এইবার বৃদ্ধি প্রভূকে হারাইলেন। গৃহে সকলে উচ্চ করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে প্রভূর কর্পে নাম প্রবেশ করিল, প্রভূ হংকার করিয়া "হরি বোল" বিলিয়া গিজিয়া উঠিলেন। না, পরে উঠিয়া বিদিশেন। প্রভূ যেই মাত্র চেতনা লাভ করিলেন, জ্মানি তাঁহার দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থে অষ্ট সান্ত্রিক ভাবের কথা লেখা আছে। কিন্তু প্রভু দেখাইলেন, অষ্ট কেন, প্রেমভক্তির চর্চাতে, কত অষ্ট সান্ত্রিক ভাবের উদয় হয়। যোগ-সাধনে যে ফল, প্রেমভক্তির চর্চাতে তাহা সমুদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথচ ভগবানকে পাওয়া যায়। প্রেমভক্তি চর্চাকেই বলে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ-সাধনের প্রধান উপায়, নামকীর্তন।

প্ৰভ চেতনা পাইয়া এদিক ওদিক চাইতে লাগিলেন। ফাঁহাকে দেখিতে যান তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতি ছঃখে ও ক্লেশ সর্রুপকে ৰলিভেছেন, ''তোমরা আমাকে স্থথ হইতে বঞ্চিত করিয়া এথানে আনিলে কেন ?" সরূপ বলিলেন, "প্রাভু, স্পষ্ট করিয়া বলুন আমরা কিছু ৰ্ঝিতেছি পা।" প্ৰভু বলিলেন, "আমি বেণুর গীত শুনিয়া বুন্দাবনে গেলাম। দেখি, কানাই গোষ্ঠে বেণুঝানন করিতেছেন। ভাহার পরে বেণু-দক্ষেত শুনিয়া শ্রীমতী রাধা নিভৃতনিকুঞ্জে আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেথানে প্রবেশ করিলেন, আর আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ িলাম। ক্লফের শ্রীপদে মঞ্জীর ও কটিতে কিঞ্ছিণী বান্ধিতে লাগিল স মধুর ধ্বনিতে আমার কর্ণ মুগ্ধ হইল। গোপী, রাধা, ক্লফ্ষ সকলে । পরিহাস, নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। আমি স্কুথে এই সমুদন্ত দিরিতেছি, এমন সময় তোমরা আমাকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিলে। 🥇 কি কাজ ভাল করিলে ?" প্রভু ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগি ী বলিতে ৰলিতে প্ৰভুৱ অনেক বাহু হইল। তথন বুঝিতে পাি ি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহাতে একটু লজ্জিত হইলেন। কিন্তু মনের 🐬 একেবারে গেল না। বলিলেন, "সরপ ! তাপিত অঙ্গ জুড়াও, জুড়াও; গ্নার প্রাণ অন্তির হইয়াছে।" সরূপ প্রভূর মনের ভাব বুঝিয়া এই এেক পড়িলেন, যথা শ্রীভাগবতে ক্লফের প্রতি গোপীর উক্লি:—

> "কান্ত্ৰান্ধতে কলপদামূতবেণু গীতং সংখ্যাতি । গাঁ চরিতানচলেজ্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্যমোজগমিদক নিরীক্ষা রূংং মণ্নোধিক দক্ষানা পুলকান্যবিজন্॥"

"হে অঙ্ক! ( একিঞ) আপনার কলপদ অমূতায়মান বেণুগীতে সম্মোহিত হইয়া ত্রিলোকী মধ্যে কোন স্ত্রী নিজ ধর্ম হইতে বিচলিতা না হয় ? অধিক কি, তোমার এই ত্রৈলোক্য সৌভগ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া গাভী পঞ্চী, বৃক্ষ এবং মুগগণও পুলকসমূহ ধারণ করিয়াছে।"

শ্লোক শুনিবা মাত্র প্রভু শ্লোক বর্ণিত রমে প্রভু নিমগ্ন হইলেন। অর্থাৎ যে গোপী উপরের কথাগুলি রুঞ্চকে বলিয়াছিলেন, প্রভু সেই গোপী হইলেন, হইয়া উপরের শ্লোকের ভাব লইয়া রুঞ্চকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। যেন রুঞ্চ ঠাহার সম্মুথে। আরো বিস্তার করিয়া

यनि। कृष्क त्रारमत्र निर्मिएक द्वनुशान कत्रिएलन। द्यांश्रीशन व्यामिएलन. ভখন ক্লফ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন; বলিলেন, "তোমরা বাড়ী ছাও, পতিসেবা কর গিয়া।" সেই কথার উত্তর এক গোপী দিলেন. ভাহার ভাব "কান্তাঙ্গতে" শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রভু এখন সেই গোপী হইয়া ক্লফকে সেইরূপ উত্তর দিতেছেন। গোপী বাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহা ত ৰ্ণালিনৰ, আর সেই ভাব নইয়া উহা প্রস্কৃটিড করিতে লাগিলেন। ইহাকেই বলে "প্রলাপ"। প্রভু বলিতেছেন আর শরপ প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া সেই প্রলাপ গুনিতেছেন। প্রভৃ সেই গোপীভাবে, কি সেই গোপী হইয়া বলিতেছেন, ( খেন রুষ্ণ তাঁছার সন্মুখে, ) "হে কৃষ্ণ, এই কি তোমার উচিত? আমরা কুলবালা, কুটীনাটী জানি না, গৃহধর্ম করিতেছিলাম। এমন সময় তোমার বেণুগীত কর্বে প্রবেশ করিশ। তোমার বেণুকে উপেক্ষা করে জিজগতে এরূপ কেইছ নাই। সেই বেণুধ্বনি যাইয়া আমাদের চিত্তকে বন্ধন করিল, করিয়া তোমার চরণে আনিল। আমাদের স্ত্রীলোকের কজা, কুলের জয়, দংসারের মমতা সমুদয়ই জানোর ন্যায় ছিল, কিন্তু তোমার বেণুগীতে ममुनय नष्टे कविन । आमता এখন জগতে आमाम्बत ग्राहा किছ প্রিय-ছিল সমুদ্র তোমার নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া, পথের ভিধারী হইয়া, তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম। এখন তুমি আমাদিগকে বল, 'বাড়ী যাও, অধর্ম করিও না।' একথা কি উচিত ?" বলিতে বলিতে প্রভুর মুখে ক্ষোভের চিহ্ন আদিল; তখন আবার বলিতেছেন, "তুমি বল বাড়ী যাও! আমরা কোথায় যাবো? আমাদের বাড়ী কোথায়, আমাদের কি আর বাড়ী আছে? আমরা সমুদয় বিসর্জন দিয়া আসিয়াছি, বাড়ী গেলেই বা তাহারা লইবে কেন? তোমার নিমিত্ত তাহাদিগকে ছাড়িলাম, এখন তুমি ছাড়িলে কোথা ঘাইব ? তুমি ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই। তোমা ব্যতীত আমাদের আর কিছ ভাল লাগে না। हि तस्त्री! हि आन। हि आर्गत आन! जामता उनामशीन जवना, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।" প্রভু গোপীভাবে এইরূপ ক্লফকে প্রেম-তিরস্কার করিতেছেন, ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ বাজ্ হইল। তথন সরূপ ও রামরায়ের বদন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "তোমগা ত সরূপ আর রামরায়, আমি ত রুঞ্চৈতেয়। আমি এখন কি প্রলাপু

করিলাম ? আমার বোধ হইতেছিল যে, যেন আমি সেই গোপী যিনি রাদের রজনীতে ক্লফকে তিরস্কার করিরাছিলেন। ক্লফ যেন আমার সন্মুখে দাঁড়াইয়া। আমি সেই গোপীর ন্তায় উাহাকে তিরস্কার করিতে-ছিলাম। এ কি প্রলাপ করিলাম ?" ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্নল ইইলেন।•

এইরপে প্রভ্ যথন জাঁহার ক্লফ-চৈতগ্রন্থ সম্পূর্ণ ভাবে লোপ করিরা গোপীভাবে ক্লফের চর্চা করিতেন, তাহাকে "প্রলাপ" বলে। যেহেতু তিনি তাহাকে প্রলাপ বলিতেন। আর এই প্রলাপে তাঁহার প্রকটের শেষ দ্বাদশ বর্ষ গিয়াছিল।

পরে শুন্থন, প্রভু আবার বিহ্বল হইলেন, আবার গোপী কি রাধা হইলেন, তবে ভাব একটু পরিবর্ত্তি হইল। তথন পূর্ব্ধে রুষ্ণকে যে ওলাহন দিতেছিলেন তাহা ছাড়িয়া, সরূপ রামরায়কে সথী বোধ করিয়া, তাঁচানিগকে মন উঘাড়িয়া, মনের ছংখ বলিতে লাগিলেন। রুষ্ণকে ছাড়িয়া সথীগণকে সম্বোধন করার মানে আছে। তথন মনের মধ্যে যে ভাব উদয় হইল, তাহা রুষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলা অপেকা সথীগণকে বলাই স্বাভাবিক। বলিতেছেন, "সথি! দেথ, রুষ্ণের অস্তায় দেথ, আমানিগকে ক্লের বাহির করিয়া এখন পরিত্যাগ করিতে চাহেন। আমরা যে কুলের হির হই সে কি সাধে? রুষ্ণের মুথের কথা অমৃত হইতেও মং ক্ষের কর্মের স্বর কোকিলকে লজ্জা দেয়, রুষ্ণের গীতে শ্রোভা : এ হয়, আর বেণু গানে জগতের চিত্ত এলাইয়া পড়ে। এই রুব্দের মাধুর্য্য আস্বাদ করিতে না পারিয়া লল্মীগণ তপস্থা করিতেছন, হায়! যাহার কর্ণ রুষ্ণের অমৃতভাষা শুনিল না সে কর্ণ বিধির।"

প্রভু যত বলিতেছেন জনেই হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িতেছে। "সে বধির" এ কথা বলিতে বলিতে মনে উদয় হইল যে, রুফ্ত সেগানে নাই। তখন বিবহিনী ভাবে রুফ্তকর্ণামৃত হইতে এই শ্লোক পড়িলেন;—

"কিমিহ ক্পুমং কন্ত জমং কৃতং কৃতমাশর।, কথ্যতঃ কথামন্তাং ধন্তামহো হৃদয়েশরঃ। মধুর মধুর স্বেরাকারে মনোন্যনোংস্বে, কুপণ কুপণা কুলে তৃষ্ণা চিবংবত লম্বতে॥"

শোকের বিচার ছই প্রকারে করা যায়। পণ্ডিত কবিগণ একটা রাধার

উক্তি শ্লোক আওড়াইয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন, দে একরূপ। প্রভূ আপনি রাধা হইয়া বিচার করিতেন, প্রভূ রাধা হইয়া রুষ্ণ-বিরহে মৃতবং হইয়া স্থীগণকে বলিতেছেন;—

"স্থি, উপায় বল কি করি, কি করিয়া ক্ষকে পাই। এদিকে তোমরাও আমার মত কাতরা আছ, আবার আমার ছঃখ তোমাদের ছাচ্চা আর কাহাকে বলি ? ক্ষণ্ডের নিমিত্ত হাহা করিলাম সেই ভাল, আর তাঁরে ভাবনা করিব না। স্থি, ক্ষণ্ড-কথা ব্যতীত অন্ত কথা বল।"

বিষদ্দল উপরি উক্ত শ্লোকে রাধার বিরহ বর্ণনা করিলেন। প্রান্থ দেই শ্লোক বিচার আরম্ভ করিলেন। শ্লোক পড়িবামাত্র প্রান্থ আপনি রাধা হইলেন, হইয়া শ্লোক বিচার আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিক কবি শ্লোক ব্যাথাা করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, "শ্রীমতী বিরহে কাতরা হইয়া ইহাই বলিলেন ইত্যাদি।" আর প্রভু আপনি রাধা, স্মৃত্রাং তিনি আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। তাই প্রভু বলিতেছেন, "স্থি! আমার অবস্থা শ্রবণ কর ইত্যাদি।" এখন বিষ্মঙ্গলের "কিমিহ রুণ্ম" শ্লোকে প্রভু রাধা হইয়া কিরপ ব্যাথাা করিলেন তাহার আভাদ বলিতেছি।

প্রভ্র মনের ভাব, তিনি আগনি রাধা, আর সরপে রামরায় কাজেই তাঁহার স্থী! রুফকে হারাইয়াছেন, হারাইয়া সকলে বসিয়া হাহাকার করিতেছেন। প্রভ্র মনে আশা ও নিরাশা উভয়ে থেলা করি-তেছে। যথন আশা আসিতেছে তথন স্থীগণের পানে চাহিয়া বলিতে-ছেন। যথাপদ:—

> "তোমরা আমার প্রিয়দথী উপায় বৃদ্ধি বল না। তোমরা জান মন প্রাণ প্রবোধ দে মানে না॥"

বলিতেছেন, "তোমরা নিজ জন, আমার মন জান, তোমাদের আর খুলিয়া কি বলিব ? তোমাদের প্রবোধবাক্যে আমার কোন লাভ হইতেছে না, প্রবোধে শান্ত হইতে পারিতেছি না। এখন উপায় বল কি করি ? কোপা যাবো, কি করিব, কারে মনের ব্যথা বলিব। কিরূপে রুঞ্চ পাবো, তাই বল।"

আবার এই ভাবের আর এক পদ শ্রবণ করন। 'খ্রীমতী স্থীগণ শইসা বসিয়া ক্লঞের নিমিত্ত বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন;—— "বৈষ্যাধরি, রোদন সম্বরি, শুন আমার বচন শুন।" অর্থাৎ শ্রীমতী আপনি স্থীগণকে বলিতেছেন, "চুপ কর, আর কেঁনো না, এখন আমার পরামর্শ শ্রবণ কর।" বিশ্বমঙ্গলের শ্লোক আওড়াইরা প্রভু চুপ করিলেন, কৃষ্ণের উপর একটু ক্রোধ হইরাছে; বলিতেছেন, "আমি দেখিতেছি আমা-দের পক্ষে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দেওরাই ভাল, কৃষ্ণের নিমিত্ত বিস্তর করিয়াছি। আমার বাহা কিছু আছে সমুদার দিয়াছি, তবু তাঁহার কৃপা

ত কপাময় পাঠক, আপনি কি মানভঞ্জন গীত ্র করিয়াছেন ? দেই গীতে দেখিবেন, শ্রীমতীর ক্ষের উপর ক্রোধ ীয়াছে, তাই বলিতেছেন, "কৃষ্ণনাম আর করিব না।"

স্থী। ক্লফ ভজিবে না তবে কাহাকে ভজিবে ?

রাধা। সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কি ীলা দয়াময় মহেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কৃষ্ণ কুটিল, চঞ্চল, নি তাঁহাকে কি আমানের ভায় অবলার ভজনা সন্তব হয় ? কৃষ্ণ ভজিব যাহাতে কৃষ্ণনাম স্কায় তাহাও নিকটে রাখিব না।

স্থী। তোমার কেশ লইয়া কি করিবা ? কেশে যে কৃষ্ণনা ায়। রাধা। মুগুন করিব।

স্থী। তোমার কৃষ্ণবর্ণ খ্রামা স্থীর কি করিবা ?

রাধা। তাহাকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দাও।

কৃষ্ণবারায় মানভঞ্জন পালায় এইরূপ রাধা ও স্থীতে কথানার্ছ দেখিবেন। এ কোথা হইতে আসিল ? ইহা মহাপ্রস্থুর প্রালাপ হইতে মহান্তগ্রন পাইলেন।

তাহার পরে প্রান্থ বলিলেন যে, "কৃষ্ণকে বিস্তর করা হইয়াছে তাহাকে আর ভজিব না।" প্রভু ইহা বলিতেছেন, এখন সময় দেখিলেন তাহার হুদয় মধ্যে যেন কে একজন আছেন। তিনি কে, জানিবার জন্ম নম্দিলেন, মুদিয়া ঠাউরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে, যে কৃষ্ণকে তিনি তাগে করিবেন বলিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণ তাঁহার হুদয় মধ্যে আছেন, আর তিনি পরিত্যক্ত না হয়েন, ইহার নিমিক্ত কৃষ্ণ বদনে মধুর হাস্তের সহিত তাঁহার পানে চাহিতেছেন। অর্থাৎ যেন রাধা কৃষ্ণকে ত্যাগ না করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ রাধাকে অন্তন্ম বিনম্ম ক্রিতেছেন।

• 이번 생기들이 얼마 그는 말씀하는

প্রভু টহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "একি সর্বানাণ্ কুম্বকে ত ছাড়া হইল না, হইল না। তিনি যে আমার হৃদয় মধ্যে অফুনে कार्ष्टिन। जैशिक इन्द्र स्टेट किन्नत्न अवनत कन्नित ? स्टेन ना, स्टेन না!" প্রভু একটু চুপ করিলেন, করিয়া গদগদ হইয়া বুলিতেছেন, "স্থি! আবার ও কি হইল! আমার প্রাণ যে ক্লঞ্জের <sup>\*</sup>নিমিত্ত আবো কান্দির। উঠিতেছে। রুঞ। আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না, কখ-নই না, কখনই না। আমি যে বলেছিলাম তোমাকে ত্যাগ করিব দে মনোগত নয়, রাগ করিয়া। তাহাও নয়, কুর হইয়া। তাহাও নয়, তোমার বিরহ সহু করিতে না পারিয়া। তাহাও নয়, পাগল চইয়াডিলাম, হইয়া প্রলাপ বকিতেছিলাম। আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি? তাহা কি হয় ? তুমি আমার ও সব কথা কেন বিশ্বাস কর ? তোনাকে ত্যাগ করিব তবে আমার রহিল কি? তোমা ছাড়া আমার কে আছে, ৰা কি আছে? তুমি না আমার নয়নরপ্পন, তুমি না আমার প্রাণ-ধন, তুমি না আমার প্রাণের প্রাণ? তুমি যেও না, যেও না।" ইহা ৰলিতে বলিতে মুৰ্চ্ছিত হইলেন। কিন্তু এ মুক্ত্ৰী ঘোর নাই। অতি অল ক্ষণ পরে সন্ধিত পাইলেন, পাইয়া দেখিতেছেন ক্লঞ্ড নাই, তথন আবার मशीशनरक मरम्रापन कतिया विनाउटाइन "त्काशा रागलन ? এই यে এशान ছিলেন ! হা পললোচন ! হা শ্রামস্কার ! হা অলকারত মুধ ! আমাকে ছাড়িও না। কোণা গেলে তোমাকে পাইব ? এই আমি এলেম।" ইহা বলিয়া উঠিলেন, উঠিয়া ক্লফের অন্থেষণে দৌড়িলেন। কিন্তু পারিলেন না, সেথানে খোর মৃক্ত্রি অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

এই গেল প্রলাপের পরে দিরোনাদ, অগ্রে প্রলাপ পরে দিরোনাদ।
রাধাভাবে যে সমুদায় কথা দে "প্রলাপ", রাধাভাবে যে কার্যা সে "দিরোনাদ।" যথন রাধাভাবে মনের ভাব উঘাড়িয়া বলিতেছিলেন, তথন "প্রলাপ" করিতেছিলেন। যথন ক্ষেত্র অরেষণের নিমিত্ত দোড়িলেন, দে প্রভুর দিরোনাদ। প্রভু চেতন পাইয়া ক্ষক্ষকে ধরিতে আবার যথন দোড়িলেন, তথন সক্ষপ উচিলেন, উচিয়া প্রভুকে ধরিয়া কতক বল, কতক নানাক্ষপ ছলনা করিয়া, আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন। ইহাতে প্রভুর আর্ক্ষ বাহ্য হইল, তথন বিষয়মনে বলিতেছেন, 'পর্কপ, মধুর লীত গাও, আনার শরীর শীতল কব।"

সরূপ গাইলেন,—

"হামার আঞ্চিনা আওব যবে রিদিয়া।" পালটী চাহব হাম ঈষৎ হিদিয়া।"

প্রভূব হৃদয়ে সেই ভাব স্পর্শিল, তথন আনন্দে নৃত্য করিতে শাগিলেন।

 প্রভু দিব্যোনাদের বশীভৃত হইলে ভক্তগণকে অনেক সময়ে ভয় দিতেন। প্রভু সমূদ্রমানে যাইতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ অভিদূরে চটক পর্বতের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তথন কাজেই প্রভুৱ মনে বোধ হইল যে সে গোবর্দ্ধন পর্বাত। প্রান্ত কেবল এক পর্বাত জানেন, তিনি শ্রীগোবর্দ্ধন। তথন একটা গোবৰ্দ্ধনের স্তবিজ্ঞানক শ্রীভাগবতের শ্লোক পাঠ করিয়া মেই চটক পর্বত শক্ষ্য করিয়া দৌজিলেন। দৌজিলেন কিরুপে না বিছাৎ গতিতে। গোবিন্দ চীংকার করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ पोड़िलन। **ए**न्टे खनि (कह (कह धनिलन। এरकवारत श्राह्मित हहेन যে, প্রভু সমুদ্রমানে ঘাইতে পথে কি একটা মূল ঘটনা হইয়াছে। স্থতরাং বিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় সমুদ্র-স্নানের স্থানে ছুটিলেন। এইরূপে সর্রূপ, জগদানন্দ, গদাধর, রামাই, নন্দাই, নিতাই, শন্ধর, পুরী, ভারতী, এমন কি ধঞ্জ ভগবান পর্যান্ত চলিলেন। তাঁহারা আসিয়া প্রভুর লাগ পাইলেন। তাহার কারণ দৈব তাঁহাদের সহায় হই-য়াছেন, নতুবা তাঁহাদের পাওয়া ছুর্ঘট হইত। যে বায়ুগতিকে প্রভু প্রথমে নৌড়িয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে কাহারও ধরিতে শক্তি হইত না। কিন্ত প্রাভূ এইরূপ যাইতে যাইতে স্তম্ভভাবে অভিভূত হুইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ অবশ<sup>\*</sup> হইল, তথন চলিতে পারিলেন না। এক স্থানে দাঁডাইলেন, দাঁডাইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, এমন কি এক একটা পুলকে ব্রণের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা হইতে ক্ষির পড়িতেছে। বর্ণ হইরাছে শঙ্খের ন্যায়, যেন শরীরে শোণিত নাই। কণ্ঠ হইতে ঘর্ষর শক্ষ হইতেছে। আর নরন<sup>্</sup> হইতে অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতেছে। ভক্তগণ প্রভুকে ধরিতে দৌড়িয়াছেন, এমন সময়ে প্রভু কাঁপিতে কাঁপিতে মৃত্তিকার পড়িয়া গেলেন, আর তথনি গোবিন্দ সর্বাত্তে নিকটে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ করঙ্গে জল পূরিয়া প্রভুর গাতে ' विकन कतिया विट्कांन दाता वायु वीकन कतिराज्यहर, अमन ममत्र मन्ने

রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিলেন। প্রভূব অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে প্রভূব চেতন হইল, আর "হরিবোল" বিলিয়া উঠিয়া বসিলেন, আর সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু উঠিয়া বসিয়া বিহনলের ছাল এদিক গুদিক চাহিতেছেন, যাহা দেখিতে চান, দেখিতে পাইতেছেন না। তথন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে কেন ধরিয়া আনিলে? আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম, বেয়ে দেখি বে, রুক্ষ গোচারণ করিতেছেন। তাহার পর রুক্ষ বেণু বাজাইলেন, বেণু শুনিয়া রাধা ঠাকুরাণী আসিলেন। তাহার যে রূপ তাহা আমি কি বর্ণনা করিব! রুক্ষ রাধাকে লইয়া নিভৃত স্থানে গেলেন, স্বীগণ কুর্ম চয়ন করিতে লাগিলেন, এমন সময় তোমরা কোলাহল করিলে আর আমাকে বলদারা ধরিয়া আনিলে। কেন ছঃখ দিতে আনিলে ব্রিতে পারিলাম না। স্থাথে রুক্ষলীলা দেখিতেছিলাম, তাহা দেখিতেছিলিলন।" ইহা বলিয়া মহাছঃথে রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে পুরী ভারতী সেখানে আসিলেন। তাঁহাদিগকে প্রভু গুরুর ন্থায় ভক্তি করিতেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভু একটু বাহ্ন পাই-লেন, পাইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। তখন প্রভু নিপট্ট বাহ্নলাভ করিলেন, বলিতেছেন "আপনারা এতদ্র কেন আসিয়াছেন ?" তখন সকলের মনে আনন্দ আসিয়াছে তাই পুরী সহাক্তে বলিলেন, "এতদ্র আইলাম তোমার নৃত্য দেখিব বলিয়া।" প্রভু তখন লক্ষ্কা পাইলেন। পরে প্রভু সমুদায় ভক্তগণের সহিত সমূদ গাটে আসিলেন, আসিয়া স্থান করিলেন।

ব্রজ্ঞলীলার মধ্যে সর্ব্ধাপেক্ষা মধুর ও শ্রীভগবানের প্রেমপরিচায়ক
লীলা—রাস। শ্রীভাগবতের রাসলীলা জীবে লক্ষবার পাঠ করিলেও তাহার
তৃপ্তি হইবে না। শ্রীভগবান পরম স্থানর, পোম পাগল। তাঁহার শ্রীরুক্ষাবনে গোপীগণকে বেগুবাদন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীরুক্ষাবন কি,
না প্রেমের হাট, সে দেশে প্রীতি বিকি কিনি হয়। আপনি "মদনমোহন
গ্রাহক, তাহে পসার যৌবন।"

অর্থাৎ রাদের হাটে গোপীগণ তাহাদের ঘৌবন বিক্রম্ন করিতে বসিরা আছেন, আর মদনমোহন রুফ্ত ভাষা ক্রম্ম করিতেছেন!

পূর্ণিনা রাতি, তাহাতে শরতের পূর্ণিলা, বন কুল্লমে স্থােভিত। কুলুমের

## बैजिनियनियाहै-हतिछ।

দ্ধ অটবী আনমোদিত। ক্লম্ভ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া করণস্বরে বেণু লে করিতেছেন। বাঁশি ভনিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—

"মন্দ মন্দ মধুর তান, গুন ওই বাজে তান তরক্ষ।

ঐ গুন খানের বানী বাজে, বাজে ওই।

শ্যানের বানী বাজে কেথা প্যারি।

খ্যানের বানী বাজে এসো রাই।"

(তোমা বিনা) আমার বন্দাবনের শোভা নাই॥"

পোপীগণের কর্ণে সেই শব্দ প্রবেশ করিল। তথন উন্নাদিনী হইয়া,
হারা সকলে রুঞাভিমুপে ছুটিলেন। যাহারা সন্তানকে তান গান করাত ছিলেন তাঁহারা সন্তান ফেলিয়া, যাহারা চুগ আল দিতেছিলেন
হারা সেই কটাহ না নামাইয়া দিখিদিক জানশ্ন্য হইয়া চলিলেন।
হাদের কর্তৃপক্ষীয়গণ শাসন করিলেন কিন্তু তাহারা গুনিলেন না।
কান কোন গোপীকে তাঁহাদের স্বামীরা বন্ধন করিয়া রাখিলেন, তাহাতে
ই ফল হইল যে, তাঁহাদের ভিত্ত তদ্বতেই আইক্ষের চরণে উপস্থিত
ইল।

কেছ বা ভানিলেন ক্ষেত্র নিকট স্থবেশ করিয়া যাইবেন, কিন্তু বিহ্বল ইয়া কর্ণের ভূষণ হল্ডে, হল্ডের ভূষণ কর্ণে পরিলেন। এইরূপে বিহ্বলঃ নেস্থায় তাঁহারা চলিলেন। যথাপদঃ—

> "আরে এ কুঞ্জে বাজিল মুরলী। এ। বাশীর গান, মধুর তান, শুনে ব্রজান্সনা। সুখে চলে পড়ে চলে না জানে আপনা। গোপনারী সারি গারি (চলে) শ্রাম দ্রশনে॥"

প্রীকৃষ্ণ মধ্ব হাসিয়া তাঁহাদিগকে আদর করিয়া বলিলেন, "তোমরা ক নিমিত্ত আদিয়াছ ? ভয় পাইয়া ? বল আমি ভয় দূর করিব। কিমা ফুলাবনের শোভা দেখিতে ? দেখ স্বছ্লে, আমার বুলাবনের শোভা আস্থাদন কর।"

কথা এই, জীব হুই কারণে শ্রীভগবানকে চায়। প্রথম ভয় পাইয়া, নাহয় অন্ত স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত। শ্রীভগবান জীবকে দর্শন দিয়াছেন, এরূপ কথা বহস্থানে শুনা যায়। কিন্তু যেথানে এইরূপ জীবে ও ভগবানে সাক্ষাৎ সেথানে কেবল স্বার্থ সাধন। জীব বলে আমাকে বর দাও, আর শ্রীভগবান বর দিয়া থাকেন। কিন্তু গোপীগণ স্বার্থ পানে চাহি-লেন না, তাঁহারা বর চাহিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তোমার পাদপরে আশ্রয় লইলাম, আমরা কিচু চাহি না, আমরা তোমাকে চাই।"

শীরক্ষ কহিলেন, "পতিত্যাগ করিয়া আমাকে উপপতির্মণে গ্রহণ করিবে ? এ ত সাধু অর্থাৎ প্রচলিত পথ নয় ? ইহাতে তোমাদের মূর্ব্ধ-মতে স্বার্থের হানি হইবে। আমার সম্পত্তির মধ্যে এই এক বেণু, কোন সম্পত্তি দিবার আমার নাই। অতএব তোমরা যাহার কাছে বর পাইতে অর্থাৎ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারো সেখানে যাও। তাই বলি ভোমরা গৃহে যাও, সর্বাজন অবলম্বিত পথ ত্যাগ করিও না।"

মনে করুন সর্বজন অবলম্বিত পথ কি ? সে পথ এই যে সংসার ধর্ম, কর, পূজা অর্চনা কর, জীবে দয়া কর, পুন্ধরিণী দাও, মন্দির স্থাপন কর ইত্যাদি। যিনি বড: সাধুপথ অবলম্বন করিতে পারের তিনি বনে গমন করেন. চিত্ত সংযম করেন, যোগ করেন, তপস্থা করেন, করিয়া অষ্ট্রসিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু গোপীগণ ইহার কিছু করিলেন না, তাঁহারা জ্রীভগবানের সহিত প্রীতি করিতে চাহিলেন। গোপীগণ কতক কতক উদাসীন, তাঁহাদের দান ধর্মা, পূজা অর্চনা, তপ্তা যোগদিদ্ধি এ কিছু নাই, অ্থচ সংসারী ছইয়া যে যে কাট্য করিতে হয়, কিছু করিতেন না। কি করিতেছেন—না, ক্লফের বেণ্যান গুনিয়া ও ভাগার রূপে উন্মত হইয়া তাঁহাকে আত্মস্ম-পুণ কবিতেছেন। আৰু যুগন কৃষ্ণ ব্লিলেন, "তোমরা যে নৃতন পুণ অবলম্বন করিতেছ, ইহাতে তোমাদের লাভ হইবে না, আর হয়ত নরকে ষাইবে।" তথন তাঁহারা ক্ষের নিম্তি নরকে যাইতে কুটিত হইলেন না। মনে ভাবন এক্লিডকে ভজন করা সাধারণের মতে সাধু মত নয়। বড লোকে বলেন, "দোহহং" তিনিও যে আমিও সে, "আমি আমার ভাল মূদ্র করি," "আমি আমার কর্ম ফল ভোগ করি," "আমার ভাল মূদ্ কেছ করিতে পারে না।" যে ব্যক্তি ক্লয়েওর রূপাস্বাদ করিয়া আনন্দ জল ফেলিতেছে তাহারা, সাধাণের মতে, উন্মাদ। কেহ তান্ত্রিকগণের ক্রায় মন্ত্রৌষধি দারা শ্রীভগবানকে বশীভূত করেন, কেহ বনে গমন করিয়া 'চিত্ত সংযম করিয়া বর প্রার্থনা করিয়া খ্রীভগবানের নিমিত্ত তপস্থা করেন। এই সমূদায় সর্ব্বাদিসমত সাধুপথ। ইহা ত্যাগ করিয়া গোপীগণ

্ করিতেছিলেন, না স্ত্রীলোক ঘেমন স্বামী ত্যাগ করিয়া উপপতি জজন রেন তাহাই করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যথন বলিলেন, স্থামার জন্ত তোমরা াধু পথ ত্যাগ করিয়া কুলের অবলা হইরা সমাজ্যের বিড্রুন সহু করিবে? হোতে গোপীগণ বলিলেন, "তথাস্ত্র"। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থলে গোপীগণ দ্বারা থাইলেন বৈ গোপীগণ প্রেমের উপাসক।

, আর কি দেখাইলেন বলিতেছি। জগতে সকলেই শক্তির বা ঐথর্য্যের পাদক। শ্রীভগবান কীটার হইতে ব্রাক্ষপ্ত পর্যান্ত স্ষ্টি করিয়াছেন দেখিরা শাকে ভক্তি ও বিশ্বারে অভিভূত হয়। কিন্তু ভগবানের আবার একটা শ আছে। তিনি যে শুধু সর্কাশক্তিমান্ তাহা নহে, তিনি মাধুর্যাময়। মুক্ষ তাহাই দেখাইলেন। জগতের সকলে ঐথর্য্যের উপাদক, বৈষ্ণবগণ ধুর্যাের উপাদক।

প্রীভাগবত গ্রন্থ শিক্ষা দিলেন যে, রুফপ্রেম জীবের প্রধান আশীর্কাদ।

মাহাপ্রভু দেই রুফপ্রেম কি দেখাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ ইইলেন। এরপ

বিত্র মধুর ধর্ম জগতে ছিল না। এই প্রেমধর্মের মর্ম এই বে,
রুফণ আমি তোনার, তুমি আমার।" "আমার এক রুফ আছেন, আর

ক্ষের্ এক আমি আছি।" রাসে যত গোপী তত রুফ বণিত আছে।

হে রুফ আমি আর কাহাকে জানি না, তুমিও আর কাহাকে চাও না।

তামার আমার চিরদিন প্রেমানশে কাটাইব।" "আমি তোমার তুমি আমার"

ই মন্ত্র শীক্ষক রাসের রজনীতে শিক্ষা দিলেন। কির্মেণ বলিতেছিঃ—

যথন গোপীগণ সম্দায় ত্যাগ করিয়া জ্ঞীক্লফের আশ্রেম লইলেন, ত্বন তিনি "তাহাই হউক" বলিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন; কস্ত ইহাতে বিপরীত ফল হইল, যেহেত্ গোপীগণের দম্ভ হইল। যেই াত্র গোপীফাদরে দম্ভের স্থাই হইল, অমনি ক্লফ অদর্শন হইলেন। তথন ক্ষেবিরহে উন্মন্ত হইয়া গোপীগণ অচ্যুতকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতে গাগিলেন। বৃক্ষ, লতা, মৃগ প্রভৃতিকে শুধাইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা চ্লেকে ্কি দেখিয়াছেন গুপঠিক মহাশয়, রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিবেন, তেই প্রতিবন ততই রস পাইবেন।

মহাপ্রভু এইরূপে গোপী অনুসরণ করিয়া একদিন রুষ্ণ অন্নেষণ গারন্ত করিলেন। তাহার বিধরণ শ্রবণ করুন:—

প্রভুসমূদ্র যাইতে প্রশোদ্যান দেখিলেন, অমনি তাঁহার বুন্দাবন ও রাসের

রজনীর কথা মনে পড়িল। একে সর্ব্বাদ ক্ষেবিরহে অভিভূত, তাহাতে রাসের রজনীর কথা মনে হইলে স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণ বুলাবনে যে কৃষ্ণকে অবেষণ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রভূব মনে পড়িল। তাহাতে প্রভূ সেই কুস্থম কাননে প্রবেশ করিয়া অন্তত লীলা আরম্ভ করিলেন। তথ্রিমন্ত্রাপ-বত বর্ণনা করিয়াছেন কিরপে গোপীগণ কৃষ্ণকে অবেষণ করিয়াছিলেন। প্রভ্ কার্য্যে তাহাই করিতে লাগিলেন। প্রথমে উল্যানে প্রবেশ করিয়া বড় বড় বৃক্ষগণ দর্শন করিলেন। তথন সেই বৃক্ষগণকে বলিতেছেন, "হে চ্যুত, হে পিয়াল, হে পনস (দশম স্কর্জে, ত্রিশ অধ্যায়ে, নবম স্লোকে দেগ) হে কোবিদার, হে অর্জ্বন, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আন্র. হে কদম্ব, হে অন্তান্ত তরুগণ। তোমরাও এই যমুনা কূলে থাক, অত্রব তোমরা দ্বংথী জন প্রতি দয়ালু। আমরা কৃষ্ণবিরহে কাতর, ভোমরা বলিতে পার, কৃষ্ণ কোন পথে গিয়াছেন প"

হে পাঠক, এক দিন চেষ্টা করিয়া বৃক্ষণণকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া দেখিবেন। এরূপ সম্বোধন করিতে রাধা ব্যতীত অন্ত কোন জীবে পারে না। গোপীভাব না পাইলে বা গোপী না হইলে, অর্থাৎ ক্লমপ্রেমে আত্মহাবা না হইলে নাটকাভিনয় ব্যতিরেকে প্রকৃত পক্ষে জীবে এইরূপ বলিতে পারে না।

এইরপে প্রভ্, ভাগবতে গোপীগণের কার্য্য যেরপ বর্ণিত আছে, তাহাই কার্য্যে করিতে লাগিলেন। কোন কোন রক্ষের শাথা মৃত্তিকার স্বভাবতঃ সংলগ্র হইরা আছে। প্রভূ ইহা দেখিয়া ভাবিতেছেন, রুষ্ণ অবশু এখানে ছিলেন। রুষ্ণ এই পথে যাইতেছেন দেখিয়া, রুক্ষগণ প্রণাম করিয়াছিল, বোদ হয় আশির্মাদ পায় নাই, আর সেই আশায় মন্তক না উঠাইয়া পড়িয়া আছে। প্রভূর অবশু মনের ভাব যে, জগতের স্থাবর অস্থাবরের আর কোন কার্য্য নাই, তাহারা সকলে কেবল শ্রীরুষ্ণ উপাসনাতেই রত! প্রভূর যথন ভাগবত-বর্ণিত রুষ্ণাবেরণের সমস্ত কার্য্য করা হইল, তথন রুষ্ণাবেরণের সমস্ত কার্য্য করা হইল, তথন রুষ্ণাবেরণার সমস্ত কার্য্য করা হইল, আর দেখিলেন যে, যয়না পুলিনে শ্রীরুষ্ণ ভূবনমোহন রূপ ধরিয়া, অলকারত মুথে বেণুবাদন করিতেছেন। প্রভূ ইহা দেখিলেন আর তদ্ধণ্ডে ঘোর মুর্চ্ছায় অভিভূত হইলেন। ভক্তগণ দেখেন যে প্রভূর বদন আনন্দময়, দেহ পুলকার্ত, নয়নে আনন্দজলের স্রোত চলিতেছে। সকলে চেইা করিয়া চেতন করাইলেন। প্রভূ এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন, শেকেন ব্রিলক্রেছেন, "রুষ্ণাকে এইমাত্র দেখিলাম, তিনি কোথায় গেলেন স্ব ক্ষ্ণাক্র

চঞ্চল, আমাকে দর্শন দিয়া, পাগল করিয়া, আবার ফেলিয়া গিয়াছেন! আমি এখন কি করি। সরূপ। কি করি বল ?" তথন সরূপ গাইলেন—

"রাদে হরিমিহ বিহিত বিলাসং।

স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসং॥"

শ্বিমদেবের এই পদ গুনিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু "গাও" গাও" বলিতেছেন, আর নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর বিরাম নাই, সরপকেও থামিতে দিবেন না। পরে যথন প্রভু নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন, তথন সরপ স্প করিলেন, প্রভু বলিলেও গাহিলেন না, তথন প্রভু থামিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে স্থান করাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন

শ্রীগোরাস শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ। শ্রীভগবানের ছৈছা ভক্তকে তাঁহার রাজ্যের পর্মাধিকারী করিবেন। কিন্তু ভক্তের যে মধিকার, সে কি প্রচুর ? কাই জানিবার নিমিত্ত তিনি ভক্তভাব ধরিরা তেকর যে সম্পত্তি, তাহা ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবানের যে মাধুর্য্য হা প্রভুজীবকে অতি অল পরিমাণে দেখাইতে পারিলেন বটে, তবে তিনিক্তের অধিকার দেখিয়া চমৎক্রত ইইলেন। দেখিলেন যে, শ্রীভগবানের যে ধিকার, ভক্তের অধিকার তাহা অপেকা নান নহে।

"ভক্তের প্রেমবিকার দেখি রুফের চমৎকার।

কৃষ্ণ যার না পায় অস্ত অস্ত কেবা পায় আর ॥"—চরিতামৃত।

শ্রীমতী প্রীক্ষকে ভালবাসিয়া যে সূথ অন্নতব করেন, তাহা . ১ র, তাহা আস্বাদ করিবার নিমিত্ত শ্রীক্ষ রাধাভাব ধারণ করিলেন। বিশেন যে কৃষ্ণ ২ইতে রাধা যে স্ব্রুথ ভোগ করেন, কৃষ্ণ যে প্রমান্ম তিনিও তত স্ব্রুথ ভোগ করেন না। শ্রীভগবানের মাধুরী প্রভূ ত্ই প জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আপনি আচরিয়া, আর তাহার যেখানে বিনা নাই, সেখানে বর্ণনা করিয়া। প্রভূ এইরুপে শ্রীক্ষের মাধুর্য দেপাইবার দত্ত একদিন তাঁহার অধ্রামুতের শক্তি দেখাইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ, মন্দিরের সম্মুথে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দর্শন করিতেছেন। হেনকালে পালবল্লভ-ভোগ দেওয়া হইল। দার বন্ধ হইল, ভোগ দেওয়া হইলে,

খুলিয়া জগন্নাথের সেবকগণ তাহার কিঞ্চিৎ প্রভূকে আনিয়া দিলেন।

াণ্ দিয়া সেবকগণ অনেক যত্ন করিয়া প্রভূকে ভাহার কিছু খাওরাইলেন।

ভূজাবাদ করিয়া বলিতেছেন, "স্কুক্তিলভা ফেলালব।"

জিজাসা করিলেন, "উহার অর্থ কি ?" ঠাকুর বলিলেন, "কেলা দিলের ভূজাবশেষ। ইহা পরমভাগ্যে মিলে, আর এই যে তোমরা আমাকে দিলে ইহা কেলা, যেহেতু ইহাতে কক্ষের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে।" সই প্রদার ঠাকুর কিছু আমাদ করিলেন, আর কিছু গোবিন্দের ছারা আনিলেন। সে যে কক্ষের প্রদান, ভাহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ এই সেই প্রসাদের অনৌকিক গদ্ধ ও অলৌকিক আমাদ। প্রভু আপান মাদ করিলেন, আর আনন্দে তাহার নয়নধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু সেই সাদ বাসার আনিল্য প্রধান ভক্তগণকে ডাকাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ টন করিলা দিলেন। সকলে দেখিলেন জগতে এরপ দ্রব্য হয় না। যদিও হা সামাল্য বস্তু ছারা প্রস্তুত, কিন্তু ইহার গদ্ধ ও আমাদ এ জগতের নয়।

প্রিয় বস্তব অধব-বস অতি মধুর। শীভগবান প্রিয় হইতে প্রিয়, গাহার অধব-বস অমৃত কেন না হইবে । স্থপক্ষ আমাদের নাসিকায় কেন মানল দেয়, তাহা আমরা জানি না। কোন কোন দ্রবা জিহ্বার দিলে কেন র্থের উদয় হয়, তাহাও আমরা জানি না। আমরা জানি না বটে, কিছ তিনি" জানেন। তাই বখন গোপাগণ শীক্ষক্ষের নিকট চর্কিত তাম্ব্র ভিক্ষ করিলেন, তখন তিনি উহাতে নাসিকার ও জিহ্বার আমনলপ্রাদ শক্তি দিয় প্রদান করিলেন। তাই বখন প্রভুর ইচ্ছা হইল যে, এক দিন ভক্তগণণ ক্ষকের অধর রসের মাধুরী দেখাইবেন, তখন গোপালভোগ-প্রসাদে সেঁ শক্তি দিয়া তাহাদিগকে দেখাইবেন।

কিন্তু ক্ষেত্র কোন কোন মাধুরী প্রতাক্ষ দেখাইবার যো নাই। সে সম্দ্র প্রভূবর্ণনা হারা ভক্তগণকে দেখাইতেন। যেমন ক্ষেত্র জলকেলী লীলা শরংকাল, শুক্রপক্ষ, প্রতাহ সন্ধ্যার সময় চল্লোদয় হইতেছে। ও রাসরসে বিভোর। প্রভূরাদের এক শ্লোক পড়িতেছেন, আর তাহা বি কার্যা হারা দেখাইতেছেন। এই মাত্র একদিনকার লীলা বিললাম। ত প্রভূ আইটোটায় বিচরণ করিতেছেন। হঠাৎ সমৃদ্র দেখিতে পাইলেন, জ্যে স্লায় উহার জল ঝলমল করিতেছে। তথন প্রভূ রাসের জলকেলীর শ্লে পড়িলেন। সেই শ্লোক পড়িয়া জলকেলী কি, তাহা আস্থাদিতে কি জীবগণ শিধাইতে, সমৃদ্রে ঝক্ষ দিলেন। প্রভূ এইরপ ক্রতগতিতে সমৃদ্র দি গমন করিলেন যে ভক্কগণ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। দেখেন এই আছেন, আর নাই। স্কলে ভ্রাস করিতে লাগিলেন। চ্ছিলোর সহিত তল্লাস করিলেন, পরে মনোযোগের ও আশক্ষার সহিত। থা গেলেন? চারিদিকে ভক্তগণ ছুটিলেন। যথন রক্ষনী তৃতীয় প্রহর, নও প্রভুর উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই, সকলে চিস্তায় মৃতবং!

আমাদ সরপের অবশ্র প্রাণ ওঠাগত হইয়াছে। দেখেন একজন ধীবর গাহিতে গাহিতে আদিতেছে। আর দেখেন যে, সে ক্লফ ক্লফ বলিয়া করিতেছে। ব্রিলেন এ প্রভুর কার্যা। সরপ বলিতেছেন, ধীবর মাকে এরপ বিহরল কেন দেখিতেছি ?

ধীবর। এতদিন এখানে মংস্থ শিকার করিতেছি কথনও ভূত দেখি নাই।
। জালে একটী মৃতদেহ উঠিল। জাল হইতে সেই দেহ ছাড়াইতে উহা
কিরিতে হইল, আর ম্পর্শনাত্র আমার নয়নে জল, চরণে নৃত্য, আর
ন রুক্ষনাম আসিল। এই দেখ আমার বদন রুক্ষনাম আর ছাড়েনা।
ধন্ত আমার প্রভূ!

তথন সরূপ সমূদায় বৃঝিলেন। জেলেকে সঙ্গে করিয়া দেখেন প্রভূর ্লক্ষীর সেবিত দেহ, সমূদ্তীরে বালুকাব উপরে পড়িয়া আছেন। নের চিফ্ নাই।

কর্ণে ছরিনাম করিতে করিতে প্রভুর চেতনা হইল। তাহার পরে অর্দ্ধ নশা আসিল। তথন ক্ষণ্ণের জলকেলী বর্ণন করিতেছেন। বলিতেছেন, ক্ষণ্ণ দীগণ সহিত যম্নার সক্ষেত্রল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দেখিলাম যে, দীগণের বদন পর্মপুপারণে পরিণত হইল। দেখিলাম, ক্ষণ্ণের মুখও পল্ল । তবে গোপীগণের লাল, আর ক্ষণের নীল। দেখিলাম, এইরূপে অসংখ্য দিল্ল যম্নায় ভাসিতে লাগিল। আর দেখিলাম, অসংখ্য নীলপন্মও ভাসি-হ। এই নীলপন্ন লালপন্মকে, ও লালপন্ম নীলপন্মকে আকর্ষণ করিতে লোন। তথন এইরূপ ভাসিতে ভাসিতে নীল ও লালপন্নে মিলন হইল! রুল্লাবন মাধুরী আমি কি বর্ণনা করিব। উঁহা ব্রহ্মা, শিব, শুক, নারদেরও চির। আমার যাহা সাধ্য, আমি "কালাচাদ গীতার" চেষ্টা করিয়াছি। র ইংরাজী গ্রন্থে ছিতীয় ভাগের শেষে একটা অধ্যায়ে ইহার কিছু সেরভঞ্জ হইয়াছেন।

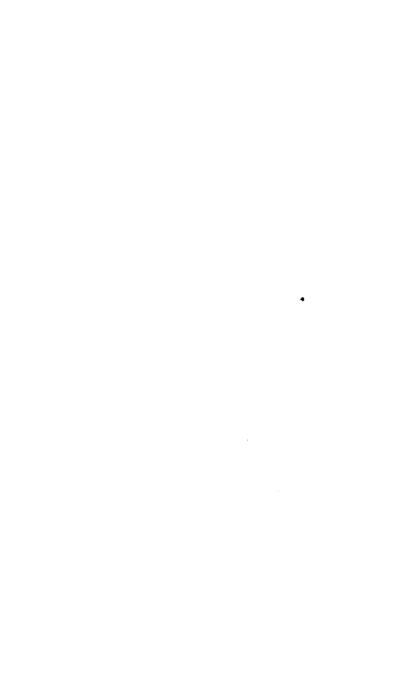

